

স্বৰ্গীয় কবি বিহারি লাল চক্রবর্তী বিরচিত।

শ্রীমবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক সম্পাদিত।



#### কলিকাতা।

২৭ নং কলেজ খ্রীট, বি, বি, ধর এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

\*\*\*\*\*\*\*

रेवनांग, ১००१ माल ।

Hole

প্ৰকাশক,

শ্রীস্ববিনাশ চন্দ্র চক্রবর্তী, ৫ নং অঞ্চয় দত্তের লেন, নিমতলা দাট দ্বীট,

ক্লিকাতা।





জ্ঞিবান্ প্রবেষ লেখা বুনিতে হইলে শ্বয়ং চরিত্রবান্ হওরা আবশ্যক। অন্ধদ্দেশ চরিত্রবান্ প্রক্ষ অতীব বিরল; একেবারে নাই এ কথা বলা যার না। পরস্ক, এ কথা বলিতে গেলে অনেকেরই বিরাগভাজন হইতে হয়। বালালায় কি কবিতা, কি দর্শনশাল, কি ইতিহাস, কি গণিতশাল্প সকল বিষয়েরই উন্নতির হ্রেগাত হইয়াছে মাত্র; বরং অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা কবিতার অধিকতর উন্নতি হইয়াছে বলিলে নিতান্ত ভুল বলা হয় না। বিগত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কবিতার সহিত এখনকার কবিতার তুলনা করিয়া দেখিলে এই কথার স্পষ্ঠ উপলব্ধি হইবে।

চরিত্র কেই কাহাকে দিতে পারে না। যে দেশে যে পরিমাণে লোকে চরিত্রের উৎকর্ম সাধন বিষয়ে তৎপর, সেই দেশে সেই পরিমাণে লোকে সর্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। চরিত্রের উৎকর্ম সাধন বহু সময় সাপেক্ষ। বাঙ্গালায় সেই সাধনার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বহুদিবদ নিজিতাবস্থায় থাকিয়া আমাদের এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, সেই নিজার কেই ব্যাঘাত জন্মাইলে আমরা বড়ই বিরক্ত হই। কারণ জাগ্রত অবস্থা আমাদের নিকট অচেনা বলিয়া মনে হয়, শ্বতরাং তাদুশ অবস্থা আমাদের ভালই লাগে না। বে যে স্কর ভ্রময়শালী

মহাত্মাগণ বন্ধদেশকে সেই চিরপ্রস্থপ্ত অবস্থা হইতে জাগাইবার প্রদাস পাইরাছেন, বন্ধদেশকে নৃতন সঞ্জীবনী মন্ত্র দান করিয়াথে এই স্থানর স্থানোহর কাব্য গ্রন্থগুলির প্রণেতা স্থাগীর কবি কিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশর তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। এই ধার বশবত্তী হইয়া আমরা এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম, নচেং ও আবশ্যকতা ছিল না। তাই বলিতেছিলাম, বন্ধদেশে চরিত্র প্রক্ষের সংখ্যা বে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, সেই পরিমাণে এই পুরুষ্ধের সংখ্যা বে পরিমাণে বর্দ্ধিত ইবরে, কেই পরিমাণে এই পুরুষ্ধির আদর করিবার লোকসংখ্যা উভরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

শীযুক্ত বাবু জ্যোতিরীক্ত নাথ ঠাকুর মহাশর ইংরাজি ১৮৮১ স এই গ্রন্থানীর প্রণেতা স্বর্গীয় কবি বিহারি লাল চক্রবর্ত্তী মহালা একখানি আলেথ্য স্বহন্তে অন্ধিত করেন ও এতদিন যাবং স্বত্ত্বে উহা রক্ষিত করিয়াছিলেন। সেই আলেথ্য হইতে প্রস্তুত করিয়া ও আমরা সম্বন্ধ পাঠকসমাজে কবির এই চিত্র উপহার দিতে সং হইলাম। নচেং কবির অন্য কোন চিত্র ছিল না। আমরা সেই জ জ্যোতিরীক্ত বাবুকে আস্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সম্পাদক।

-10

# স্টাপত

# পৃষ্ঠা। সারদাসঙ্গল ... ... ১ মায়াদেবী ... ... ৬৭ শরংকাল ... ৮৭ ধূমকেতু ... ... ১২৯ বাউল বিংশতি ... ... ১৩৯ সাধের আসন ... ১৬৭ কবিতা ও সঙ্গীত ... ... ২৭৩

## কবির একখানি পত্র।

(၈) ရှိပါရှိ (၈) ၈ (၈) ၈ (၈) ရှိ (၈) ရ ရှိများရှိမရှိရေးရှိ (၈) ရှိရေးရှိ (၈) ရှိ (၈)

থ নং অক্ষ্য দত্তের লেন,
নিমতলা ঘাট ব্লীট,
 কলিকাতা, ৪ঠা কার্ত্তিক ১২৮৮

হহণর শ্রীযুক্ত বাবু অননাথবন্ধু রায় মহাশয় করকমলেব।

ভাতঃ ।

মৈনীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপং ত্রিবিধ বিরহে উন্নত্তব কুটছা আমি সালদামকল সজীত রচনা করি।

দর্বাদে প্রথম দর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্যন্ত রচনা করি বাগে প্রী রাগিনীতে প্রংপুকের দিপ্রহ বাগে প্রী রাগিনীতে প্রংপুকের দিপ্রহ বরনী, স্থান উচ্চ ছাদের উপর । গাছিতে গাছিতে সহলা বালীকি মুনির পূর্ব্ববং কাল মনে উদর হইল, ডংগরে বালীকির কাল, ডংপরে কালিদানের । এ বিকালের ব্রিবিধ সরস্বতীম্তি রচনানস্তর আমার চির আনন্দমন্তী বিবাদিন সারদা কথন শস্ত কথন অপ্রত কথন বা ভিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন । বলা বাহল্য যে এই বিবাদমন্তী মৃত্তির সহিত বিরহিত্তমন্তী প্রীতি স্লান করণাশৃত্তি মিশ্রিত হইলা একাকার হইলা গিলাছে।

এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্ডেই সারদামক লিখি নাই।

মৈত্রী ও প্রীভিবিরহ বথার্থ সরল সহজভাবে বৃষাইতে হইলে আমার সমাজীবন বৃত্তান্ত লেখা আবগুক করে, এবং সরস্বতীর সহিত প্রেম, বিরহ ও মিল বৃষাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ববাদীসম্মত কথা কহিতে হয়, কি কি বলুন, আমাকে কুমুটে ভাবিবেন না। একান্ত শুক্তার বৃদ্ধিলে সারদা-প্রেমে অসর্ববাদীসম্মত কথা পত্রান্তরে লিখিব, কেবল জীবন বৃত্তান্ত এখন লিখিছে পারিব না।

অনুক: শ্রীবিহারি শাস চক্রবর্তী।

# সারদামঞ্জ

''सङ्ग्रसिदरइविकल्पे वर्गिइ विरद्दो न सङ्ग्रस्तल्याः। सङ्गेसैव तथैका क्षित्रवनमपि तन्त्रयं विरद्धे॥" জ্ঞ ১২৭৭ সালে 'সারদামসলের' রচনা আরম্ভ ইইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থার পড়িরা থাকে, ১২৮১ সালে "আধ্যদর্শন" পত্রে ভদবস্থাতেই প্রকাশিত হয়। ১২৮৬ সালে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল; এক্ষণে দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ হইল।

# উপহার-

# গীতি।

# [রাগিণী ভৈরবী,—তাল আড়াঠেকা।]

নয়ন-অমৃত্রাশি প্রেয়সী আমার। জীবন-জ্ডান ধন, হৃদি ফুলহার। মধুর মৃরতি তব ভরিয়ে রয়েছে ভব, সমূথে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার ! কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোকে দেখেছি তোরে. এ জনমে ভূলিতে রে পারিব না আর। তবুও ভূলিতে হবে, কি লয়ে পরাণ রবে. কাদিয়ে চাঁদের পানে চাই বারেবার। ক্সুম-কান্ন মন কেন রে বিজন বন. এমন পূর্ণিমা-নিশি যেন অন্ধকার ! হে চক্রমা, কার ছথে কীদিছ বিষয় মধে। অফি দিগঙ্গনে কেন কর হাহাকার ! হয় তো হলনা দেখা. এ লেখাই শেষ লেখা.

অস্তিম কুস্থমাঞ্জলি স্বেহ-উপহার,— ধর ধর স্বেহ-উপহার!



# সারদামকল।

# প্রথম সর্গ।

# গীতি।

# [রাগিণী ললিভ,—তাল আড়াঠেকা।]

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,

গুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুত্হলে !

চরণ কমলে লেধা

আধ আধ ববি-রেখা,

নকাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুক্তারা জলে ।

যোগে যেন পায় ফুর্তি

নদয়া করণাম্তি,

বিতরেন হাসি হাসি শাস্তিহধা ভূমণ্ডলে ।

হয় হয় প্রায় ভোর,

ভাঙো ভাঙো লুম্ঘোর,

হস্পল্লপিণী উনি, উষারাণী সবে বলে ।

#### महिमायक्त ।

বিশ্বল তিমির জাল,
ত্রুল ক্ষর লালেলাল,
মুগম ভারসারাজি পগনের নীল জলে।
ভরণ-ক্ষিরশাননা
ক্ষাপে সব বিগঙ্গনা,
ক্ষাপেন পৃথিবী দেখী সুমন্ধল কোলাহলে।
এস মা উবার সনে
বীণাগানি চন্দ্রাননে,
রাঙা চরণ হুখানি রাথ হুদয় কমলে।

1

কে হুমি ত্রিদিবদৈবী বিরাজ জালি কমলো।
নধর নগনা লাভা মগনা কমলদলে।
মুখখানি চল চল,
আালুখালু কুন্তল,
সনাল কমল গুটি হাসে বাম করতলো।

₹

কপোলে স্ধাংও ভাস, অধরে অরুণ হাস, নয়ন করুণাসিদ্ধু প্রভাতের তারা জলে। O

মাথা থ্য়ে পয়েগধের কোলে বীণা খেলা করে, স্বর্গীয় অমিয় স্বরে জানিনে কি কথা বলেঁ।

8

ভাৰভৱে মাতোরারা,
বেন পাগলিনী পারা,
আফলনে আপনা-হারা মুগুধা মোহিনী,
নিশাপ্তের শুক্তারা,
হাদের সুধার ধারা,
মানস-মরলৌ মম আনন্দ-রূপিণী!
তুমি সাধনের ধন,
জান•সাধকের মন,

Œ

নাহি চন্দ্ৰ হৰ্ষ্য তারা,
অনল-ছিল্লোল-ধারা,
বৈচিত্র-বিচ্যত-দাম-হাতি ঝলমল;
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মৃফুত্রাশি করে কোলাইল।

.

হিমাজি শিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরপ জ্যোতি ওই পূণ্য তপোবনে !
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে ত্ধের মেয়ে,—
তামসী-তরুণ-উধা কুমারীরতন।
কিরণে ভূবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শ্ন্য দিগঙ্গনাগণে।
হাসিল অম্বরতলে
পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানস সরে কমল কানন।

9

হরিণী মেলিল আঁথি,
নিকুঞ্জে কৃজিল পাথী,
বহিল সৌরভময় শীতল সমীর,
ভাঙ্গিল মোহের ভূল,
জাগিল মানব কুল,
হেরিয়ে তরুণ-উষা আনদে অধীর।

Ъ

অন্ধরে অরুণোদর,
তবে গুলে গুলে বর
তমসা তটিনী-রাণী কুলু কুলু স্থান ;
নিরখি লোচনলোভা
পুলিন-বিপিন-শোভা
ভ্রমন বান্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে।

2

শাথি-শাথে রসন্তথে
কৌক কৌকী মূথে মূথে
কতই সোহাগ করে বসি ছজনায়,
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রোঞের প্রাণ,
কুধিরে আপ্লুত পাথা ধরণী লুটায়।

20

ক্রোঞী প্রিয় সহচরে খেরে খেরে শোক করে, অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রুন্দনে। চক্ষে করি দরশন জড়িমা-জড়িত মন, করুণ-হৃদয় মুনি বিহুবলের প্রায়; সহসা ললাটভাগে জ্যোতিমঁয়ী কন্যা জাগে, জাগিল বিজলী যেন নীল নব যুকে i

>>

কিরপে কিরপময়
বিচিত্র আলোকোদয়,
থ্রিয়মাণ রবি-ছবি, ভ্বন উজলে।
চক্র নয়, স্থ্য নয়,
সমূজ্জল শান্তিময়,
ধ্যির লগাটে আজি না জানি কি জলে।

১২

কিরণ-মগুলে বসি
জ্যোতিমন্ত্রী হুত্তপদী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে
নামিলেন ধীর ধীর,
কাড়ালেন হয়ে স্থির
মুগ্ধ নেত্রে বাল্মীকির মুখ্ পানে চেয়ে।

20

করে ইন্দ্রধন্থ-বালা, গলায় তারার মালা, সাময়ে মুক্ষত্র জলে, ঝলমলে কানন : কর্ণে কিরণের ফুল, দোতৃল্ চাঁচর চুল উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।

>8

হাসিহাসি-শশি-মুখী,
কতই কতই সুখী!
মনের মধুর জ্যোতি উছলে নরনে।
কভু হেসে চল চল,
কভু রোবে জল জল,
বিলোচন ছল ছল করে প্রতিক্ষণে।

20

করুণ ক্রন্সন রোল উত উত উতোরোল, চমকি বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে; হেরিলেন রক্তমাখা মৃত ক্রোঞ্চ ভগ্ন-পাথা, কাদিয়ে কাদিয়ে ক্রোঞ্চী ওড়ে বিরে বিরে।

১৬

একবার সে ক্রেণিকীরে আর বার বাত্মীকিরে নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাণিনী; কাতরা করুণা-ভরে, গান্ সকরুণ স্বরে, ধারে বাজে করে বীণা বিষাদিনী।

59

সে শোক-সংগীত-কথা
শুনে কাঁদে তরু লতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরার।
নিরখি নন্দিনী-ছবি
গদ গদ আদি কবি
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায়।

১৮ রোমাঞ্চিত কলেবর, টলমল থরথর, প্রদুল্ল কপোল বহি বহে অশুক্রল।

হে যোগেজ ! যোগাসনে
চুপু চুপু ছনরনে
বিভোর বিহবল মনে কাঁছারে ধেয়াও ৷
কমলা ঠমকে হাসি
ছড়ান্ রতনরাশি,
অপাঞ্চে জভুসে আহা ফিরে নাহি চাও ৷

ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ, ইন্দ্রাসনে ভূচ্ছ জ্ঞান, হাসিয়ে পাগল বলে পাগল সকল।

25

এমন করণা মেয়ে
আছে হার মুখ চেয়ে,
ছিলিতে এসেছ তাঁরে কেন গো চপলা!
হেরে কলা করুণায়
শোক তাপ দূরে যায়,
কি কাজ—কি কাজ তাঁর তোমায় কমলা!

20

এস মা করুণারাণী,
ও বিধু-বদন-খানি
হোর হোর আঁখি ভরি হেরি গো আবার;
ভনে সে উনার কথা
জুড়াক্ মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার!
বাও লক্ষ্মী অলকার,
যাও লক্ষ্মী অমরার,

ব্ৰহ্মার মানস সরে
ফুটে চলচল করে
নীল জলে মনোহর স্থবর্গ-নলিনী,
পাদপন্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
যোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা-যামিনী।

কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্য রাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগ্ন্ত আবরে;
আচস্থিতে অপরূপ
রূপনীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদ্যু অসুরে।

२७

ফটিকের নিকেতন,
দশ দিকে দরপণ,
বিমল সলিল যেন করে তক্ তক্;
স্করী দাঁড়ায়ে তাত হাসিরে যে দিকে চার সেই দিকে হাসে তার কুহকিনী ছায়া, নয়নের সজে সজে

ঘূরিয়া বেড়ায় রজে,

ছবাক দেখিলে, হয় অমনি অবাক; চক্ষে পড়েনা পলক।

তেমনি মানস সরে

লাবণ্য-দর্পণ-ঘরে

দাঁড়ায়ে লাবণ্যমন্ত্রী দেখিছেন মায়া।—

₹8

যেন তাঁরে হেরি হেরি,
শ্নো শ্নো হেরি হেরি,
ক্রপদী চাঁদের মালা ঘূরিয়া বেড়ায়;
চরণ কমল তলে
নীলনভ নীলজলে
কাঞ্চন-কমলবাজি ফুটে শোভা পায়।

₹¢

চাহিয়ে তাঁদের পানে
আনন্দ ধরে না প্রাণে,
আনত আননে হাসি জলতলে চান ;
তেমনি রূপদী-মালা
চারি দিকে করে থেলা,
অধরে মৃহল হাসি আনত বয়ান।

রূপের ছটায় ভূলি
ধেত শতদল তুলি
আদরে পরাতে যান সীমতে দবার,
তারাও তাঁহারি মত
পদ্ম তুলি মুগপত
প্রাতে আদেন দবে সীমতে তাঁহার।

29

অমনি স্থপন প্রায়
বিভ্রম ভাঙিয়া বার,
চমকি আপন পানে চাহেন রূপদা ;
চমকে গগনে তারা,
ভূধরে নির্মুর ধারা,
চমকে চর্ম তবে মান্স-স্ব্দা ।

২৮
কুবলয়-বনে বসি
নিকুঞ্জ শারদশশী
ইতস্তত শত শত ফুরসীমস্তিনী
সজে সঙ্গে ভাসি যাত অনিমেয়ে দেখে ভাঁয়,
যোগাসনে যেন সৰ বিহুৱলা যোগিনী।

কিবে এক পরিমল
বহে বহে অবিরল !
শাস্তিময়া দিগঙ্গনা দেখেন উল্লাদে।
শৃন্যে বাজে বীণা বাঁশী,
সোণামিনী ধার হাসি,
সংগীত অন্ত-রাশি উথলে বাতাদে।

তীরে খেরে, যোড় করে
অমর কিন্নর নরে
সম স্বরে স্তব করে, ভাসে অঞ্জলে—
অমর কিন্নর নরে ভাসে অঞ্জলে॥

90

তোমারে জদয়ে বাখি
সদানত মনে থাকি,
শাশান অমবাবতী তৃ-ই ভাল লাগে;
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাট-নিকেতন,
বখন বেখানে বাই, যাও আগে আগে।
জাগরণে জাগ হেসে,
মুমালে মুমাও শেষে,
স্থানে মন্দার-মালা প্রাইয়ে দাও গলে॥

যত মনে অভিলাষ,
তত তুমি ভালবাস,
তত মন প্রাণ ভোৱে আমি ভালবাসি;
ভক্তি ভাবে এক তানে
মঙেছি তোমার ধ্যানে;
কমলার ধনমানে নহি অভিলাবী।

থাক হৃদে জেগে থাক, রূপে মন ভোরে রাখ, তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে।

৩২
 তৃমিই মনের তপ্তি,
 তৃমি নরনের দীপ্তি,
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ-হারা হই;
 করুণা-কটাক্ষে তব
 পাই প্রাণ অভিনব
অভিনব শান্তিরসে মগ্র হয়ে রই।

ষে ক দিন আছে প্রাণ, করিব তোমায় ধান, আনন্দে তোজিব তমু ও রাঙা চরণতলে॥ ರಲ

অদর্শন হ'লে তুমি,
ত্যেজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে;
হেরে মোরে তরু লতা
বিষাদে কবে না কথা,
বিষয় কুমুম কুল বন-ফুল-বনে।

'হা দেবী, হা দেবী,' বলি
প্তঞ্জরি কাঁদিবে অলি;
নীরবে হবিণীবালা ভাসিবে নয়নজলে॥

**⊘**8

নিজ্ব কার্বর রবে
প্রন প্রিয়ে যবে
আঘোষিবে গুরপুরে কাননের করুণ ক্রন্ধন হাহাকার,
তথ্য টলিবে হার আসন তোমার,—
হায় বে তথন মনে পড়িবে তোমার!
হেরিবে কাননে আসি
অভাগার ভন্মরাশি,
তথ্য হাড়ের মালা, বাতাসে ছড়ার;
করুণা জাগিবে মনে,
ধারা ববে গুনুয়নে,

নীরবে দাড়ায়ে রবে, প্রতিমার প্রায়।

00 ভেবে সে শোকের মুখ বিদরে আমার বুক, মরিতে পারিনে তাই আপনার হাতে; বেঁধে মারে. কত সয়! জীবন যজগাম্য ছার্থার্ চূর্মার্ বিনি বজ্রাঘাতে। অন্তরাত্মা জর জর. জীণারণ্য চরাচর. কুমুমকানন-মন বিজন খাশান: কি করিব, কোথা যাব, কোথা গেলে দেখা পাব. জ্দি-ক্মল-বাসিনী কোথারে আমার : কোপা সে প্রাণের আলো. পূর্ণিমা-চন্দ্রিমাজাল, কোথা সেই সুধামাখা সহাস বয়ান ! কোথা গেলে সঞ্জীবনী ! মণি-হারা মহা থনি অহে। সেই হৃদিরাজ্য কি ঘোর আঁধার ! তুমি তো পাযাণ নও দেখে কোন প্রাণে .... অগ্নি স্থপ্রসন্ন হও কাতর পাগলে।

## দ্বিতীয় সর্গ।

## গীতি।

[রাগিণী কালাংড়া,—তাল যং ।]
হারায়েছি—হারায়েছি রে, সাধের স্পনের ললনা !
মানস-মরালী আমার কোথা গেল বলনা !
কনল কাননে বালা,
করে কত ফুলপেলা,
আহা, তার মালা গাথা হ'ল না !
প্রিয় ফুলতরুগণ,
হুধাকর, সমীরণ,

`

কেন এল চেত্ৰা।

আহা সে পুরুষবর
না জানি কেমন তর
দাঁড়ায়ে রজতগিরি অটল স্থধীর !
উদার লগাট ঘটা,
লোচনে বিজলী ছটা,
নিটোল বুকের পাটা, নধর শরীর।

ş

সৌমা মূর্ত্তি ক্তি-ভরা,
পিশ্বল বন্ধবা পরা,
নীরদ-ভরক্ষ লীলা জটা মনোহর;
ত্ত্র জত্র উপবীত
উরস্বলে বিলম্বিত,
যোগপাটা ইক্রধন্ম রাজিছে ফুক্র।

O

কুস্মিতা লতা ভালে,
শাশুরেখা শোভে গালে,
করেতে অপূর্ব এক কুসুম রতন ;
চাহিয়ে ভূবন পানে
কি যেন উদয় প্রাণে,
অধ্যে ধ্রেনা হাসি—শ্শীর কিরণ।

 $^{8}$ 

কি এক বিভ্রম ঘটা,
কি এক বদন ছটা,
কি এক উছলে অঙ্গে লাবণ্য-শহনী !
মনলাকিনী আসি কা?
থমকে দাঁড়ায়ে আছে,
থমকে দাঁড়ায়ে দেখে ভামরী।

n

নধর মন্দার রাজি
নবীন পল্লবে সাজি
দ্বে দ্রে ধীরে ধীরে খেরিয়ে দাঁড়ায়।
গরজি গভীর স্বরে
জ্লধর শির'পরে
করি করি জয়ধরনি চলে ছলে ছলে।
তড়িত ললিত বালা,
করে লুকাচুরি থেলা,
সহসা সমূধে দেখে চমকে পালায়।
অপ্সরী বাঁশরী করে
দাঁড়ায়ে শিধরী পরে

দিগঙ্গনা কুতৃহলে
সমীর হিল্লোল ছলে
বরবে মন্দার-ধারা আবেরি গগন।
আমোদে আমোদময়,
অমৃত উথুলে বয়,

ত্রিদশ আলয় আজি আনন্দে মগন।
জ্যোতির্মন্ন সপ্ত ঋষি
প্রভান্ন উন্ধলি দিশি,
সম্রমে কুসুমাঞ্জি অপিছেন পদতলে॥

সে মহাপুক্ষ-মেলা,
সে নক্ষনবন-থেলা,
সে চিরবসস্ত-বিকশিত ফুলহার,
কিছুই হেথায় নাই;
মনে মনে ভাবি তাই,
কি দেখে আসিতে মন সরিবে তোমার!

কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাজ দিনে
ফুদীর্ঘ জীবন-জালা সব অকাতরে,
কার আরু মুখ চেয়ে
অবিশ্রাম বাব বেয়ে

ভাদায়ে তনুর তরী অকৃশ দাগরে !

ক্ষ পো ধরণী রাণী
বিরস বদনখানি,
কেন গো বিষয় ভূমি উদার আকাশ,
কেন প্রিয় ভক্ক লাভা ডেকে নাহি কং কথা,
কেন রে জুদর কেন শ্রশান উদাস। ٥ د

কোন সুধ নাই মনে,

সব গেছে তার সনে;
থোলো হে অমরগণ স্বরগের স্বার!

বল কোন্ পালবনে

লুকায়েছ সংগোপনে,
দেখিব কোথায় আছে সারগা আমার!

22

অন্নি. একি, কেন কেন,
বিষয় হইলে হেন!
আনত আনন শশী, আনত নয়ন,
অধরে মহুরে আসি
কপোলে মিলায় হাসি,
থর থর ওঠাধর, কোরেনা বচন।

> <

তেমন অরুণ-রেথা
কেন কুছেলিকা-ঢাকা,
প্রভাত-প্রতিমা আজি কেন গো মলিন!
বল বল চন্দ্রাননে,
কে ব্যথা দিয়েছে মনে,
কে এমন—কে এমন হৃদয়-বিহীন।

#### मात्रमाशक्स ।

20

বুঝিলাম অনুমানে,
করুণা-কটাক্ষ দানে
চাবেনা আমার পানে, কবেনাও কথা;
কেন যে কবেনা হায়
হৃদর জানিতে চায়,
সরমে কি বাধে বাণী, মরমে বা বাজে ব্যথা

58

বদি মশ্ববাথা নর,
কেন অশ্রধারা বর !
দেববালা ছলাকলা জানেনা কথন ;
সরল মধুর প্রাণ,
সতত মুখেতে গান,
আপন বীণার তানে আপনি মগন ;

১৫

অমি, হা, সরলা সতী

সত্যরূপা সরস্বতী !

চির-অন্বক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি
পদ-পদ্মাসন কাছে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে,
কি করিবে, কোথা যাবে, দাও অনুমতি !

#### मात्रमामञ्जल।

স্বরগ-কুমুস-মালা,
নরক-জলন-জালা,
ধরিবে প্রফুল মুথে মস্তকে সকলি।
তব আজ্ঞা সুমঙ্গল,
যাই যাব রসাতল,
চাইনে এ বরমালা, এ অমরাবতী!

5.5

নরকে নারকী-দলে
নিশিগে মনের বলে,
পরাণ কাতর হ'লে ডাকিব তোমায়;
যেন দেবী সেইক্ষণে
অভাগারে পড়ে মনে,
ঠেলনা চরণে, দেখাে, ভুলনা আমায়!

59

অহহ ! কিসের তরে
অভাগা নরকে জরে,
মরু—মরু—মরুন্ম জীবন-লহরী;
এ বিরস মরুভূমে
সকলি আছেন ধ্মে,
কোধাও এক্টিও আরু নাহি ফোটে ফুল;

কভু মরীচিকা মাজে
বিচিত্র কুস্থম রাজে,
উঃ ! কি বিষম বাজে মেই ভাঙে ভূল !
ত্রত যে মন্ত্রণা জালা,
অবমান অবহেলা,
তব কেন প্রাণ টানে ! কি করি, কি করি !

36

তেমন আকৃতি, আহা,
ভাবিয়ে ভাবিয়ে বাহা
আনকে উন্মন্ত মন, পাগল পরাণ,
সে কি গো এমন হবে,
মোর চূথে স্থােধ রবে,
কালিয়ে ধরিলে কর কিরাবে বয়ান !

25

ভাবিতে পারিনে আর !
অক্ষকার—অক্ষকার—
বাটিকার ঘূণী ঘোরে মাথার ভিতর ;
তরঙ্গিয়া রক্তরাশি
নাকে মূথে চোকে আসি
বেগে যেন ভৈঙে ফেলে; ধর ধর ধর ;—

**२** o

ধর, আআা, ধৈর্যাধর,
ছিছি একি কর কর,
মর বদি, মরা চাই মাতুবের মত;
থাকি বা প্রিয়ার বুকে,
যাই বা মরণ-মুখে,
এ আমি, আমিই রব; দেখুকু জগত।

२३

মহান্ মনেরি তরে জালা জলে চরাচরে, পুড়ে মরে ক্ষুদ্রেরাই পতক্ষের প্রার ;

জনুক্ বতই জলে, পর জালা-মালা গলে, নীলকঠ-কঠে জলে হলাহল-চুসতি ;

হিমাত্রিই বক্ষ'পরে সহে বস্তু অকাতরে, জঙ্গল হুলিয়া বায় লতায় পাতায় ;

অস্তাচলে চলে রবি, কেমন প্রশাস্ত ছবি! তথনো কেমন আহা উদার বিভূতি!

হা ধিক্ অধীর হেন !
দেখেও দেখনা কেন
ছুখে ছুখী অজ্নমুখী প্রাণপ্রতিমায় !
প্রণয় পবিত্র ধনে
সন্দেহ করোনা মনে,
নাগরদোলায় দোলা শিগুরি মানায়

সারদা সরলা বালা, সবেনা সন্দেহ জালা, ব্যথা পাৰে স্থকামল হুদ্য কমলে॥

## তৃতীয় সর্গ।

### গীতি।

[রাগিণী বিভাস,—তাল আড়াঠেকা।]

বিরাজ সারদে কেন এ মান কম্লবনে ! আজো কিরে অভাগিনী ভালবাদ মনে মনে। মলিন নলিন বেশ. মলিন চিকণ কেশ, মলিন মধুর-মূর্তি, হাসি নাই চক্রাননে ! মলিন কমল-মালা. মলিন মুণাল-বালা, শার দে অমত-জ্যোতি জলেনাক বিলোচনে। চিব আদ্বিনী বীণা কেন, যেন দীনহীনা ঘনায়ে পায়ের কাছে পডে আছে অচেতনে। জীবন-কিরণ-রেখা, অন্তাচলে দিল দেখা. এ হাদি-কমল দেবী ফুটবেনা আর! যাও বীণা লয়ে করে, ত্রন্ধার মান্স সরে. রাজহংস কেলি করে স্বর্ণ-নলিনী সনে।

আজি এ বিষয় বেশে
কোন দেখা দিলে এসে,
কাদিলে কাদালে দেবী জন্মের মতন!
পূর্ণিমা-প্রমোদ-আলো,
নয়নে লেগেছে ভাল;
মানোতে উথলে নদী, চুপারে চুজন —
চক্রবাক চক্রবাকী ছুপারে চুজন।

>

নয়নে নয়নে মেলা,
মানসে মানসে খেলা,
অধরে প্রেমের হাসি বিধাদে মলিন ;
ক্রম্বীণার মাজে
ললিত রাগিণী ব্যজে,
মনেব মধুর গান মনেই বিলীন :

رۍ

সেই আমি, সেই ডুমি,
নেই এ স্বরগ-ভূমি,
মেই সব কল্লভক, সেই কুঞ্জবন ;
সেই প্রেম সেই শেভ,
সেই প্রাণ, সেই দেহ ;
কেন মুদ্ধবিনী-ভীৱে ছুপারে ছুজুন !

আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
মিলিবারে ধাবমান ;
কেন এসে অভিমান সমুখে উদয় !—
কান্তি-শান্তি-ময় তন্তু,
অপরূপ ইক্রধন্তু,
তেজে বেন অলে মন, অটল-হৃদয়,

æ

কাতর পরাণ পরে
চেরে আছে স্নেহভরে,
নয়ন-কিরণ যেন পীদুধ-লহরী;
এমন পদার্থে হেলি
যাবনা যাবনা ঠেলি,
উভ্যা সন্থটে আজ মরি যদি, মরি।

4

কেনগো পরের করে
স্থাবে নির্ভর করে,
সাপনা আপনি সুখী নহে কেন নর।
সদাশিব সদানদ,
সতী বিনে নিরানন্দ,
শুশানে ভ্রমন্ ভোগা থেপা দিগন্ধর।

হৃদয়-প্রতিমা লয়ে
থাকি থাকি স্থাঁ হয়ে,
ভাষিক স্থাের আশা নিরাশা শাশান;
ভক্তিভাবে সদা শারি,
মনে মনে পূজা করি,
জীবন-কুসুমাঞ্জলি পদে করি দান।

Ъ

বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
থেলা করে রবি সোমে
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার,
প্রগাঢ় তিমির রাশি
ভূবন ভরেছে আসি
অন্তরে ক্লিছে আলো, নয়নে আঁধার।

5

বিচিত্র এ মন্তদশা,
ভাবভরে বোগে বসা,
জনমে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জলে !
কি বিচিত্র স্তরতাত ভরপুর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ মণ্ডলে ! . .

জ্যোতির প্রবাহ মাজে
বিশ্ববিমোহিনী বাজে!
কৈ তুমি লাবণ্য-লতা মূর্ত্তি মধুরিমা,
মূত্ মূত্ হাসি হাসি
বিলাও অমৃত রাশি,
আংগায় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা!

১১

কুটে ফুটে অবিরশ

হাদে সব শতদল,
অবিরশ শুঞ্জরিয়ে ভ্রমর বেড়ায়;
সমীর সুরভিময়

সুধে ধীরে ধীরে বয়,
ভূটায়ে চরণ তলে স্থাতিগান গায়।

১২
আচমিতে এ কি থেলা !
নিবিড় নীরদমালা !
হা হা রে, লাবণ্য-বালা ল্কা'ল, লুকা'ল !
এমন ঘুমের ঘোরে
জাগালে কে জোর কোরে,
সাধের স্বপন আহা ফুরা'ল, ফুরা'ল !

বসস্তের বনবালা
ঘুমের রূপের ডালা
মায়ার মোহিনী মেয়ে অপন ফুল্রী !
মনের মুকুর তলে
পশিয়ে ছায়ার ছলে
কর কত নীলাথেলা; কতই লহরী !

>8

কোণা থেকে এস তারা,
মাথিয়ে স্থার ধারা,
জুড়াতে কাতর প্রাণ নিশাপ্ত সময়ে!
( লয়ে পশু পক্ষী প্রাণী
ঘুমায় ধরণী রাণী,)
কোথায় চলিয়ে যাও অফণ উদয়ে!

50

কের্ এ কি আল এল !
কই কই, কোথা গেল,
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার !
কে আমারে অকিশ্রা থেপার থেপার মত,
কৌবন-কুসুম-লতা কোথারৈ আমার !

কোথা সে প্রাণের পাখী, বাতাসে ভাসিরে থাকি আর কেন গান কোরে ডাকেনা আমার ! বল দেবী মন্দাকিনী! ভেসে ভেসে একাকিনী গোনামুবী ভরীথানি গিয়েছে কোথার !

١٩

এই না, তোমারি তাঁরে
দেখা আমি পেকু ফিরে,
তুলে কেন না রাথিসু বুকের ভিতরে !
হা ধিকু রে অভিমান,
গেল গেল গেল প্রাণ,
করাল কালিমা ওই গ্রাসে, চরাচরে !

১৮
হারায়ে নয়ন-ভারা
হয়েছি জগত-হারা,
ফলে ফলে আপনারে হারাই হারাই;
ওহে ভাই দাও বোলে
কোন্দিকে যাব চোলে,
ওকি ওঠে হোলে জোলে, কোথায় পালাই।

ওকি ও, দাকণ শক,
আকাশ পাতাল ন্তৰ ;
দাকণ আগুন স্চু ধ্ধু ধ্ধু ধায় ;
তুম্ল তরঙ্গ বোর,
কি বোর কড়ের জোর,
গাঁজর কাঁঝাব মোর দাঁডাই কোথায়।

२ ∘

তবে কি সকলি ভূল !
নাই কি প্রেমের মূল !
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা লতার ?
মন কেন রসে ভাসে
প্রাণ কেন ভালবাদে
আদেরে পরিত্রে গলে সেই ফুলহার ?

۷5

শত শত নর নারা

দাঁড়ারেছে সারি সারি,
নরন খুঁজিছে কেন সেই মুথখাি ?
হেরে হারা-নিধি প্রান্ধ হৈরে হারা-লিধি পার ;
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি !

কৃটিলে প্রেমের তুল

ব্মে মন চুল্ চুল্,

আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল;

দেই স্বর্গ-মুধা পানে

কত হে আনন্দ প্রাণে,

অমায়িক প্রেমিকে তা জানেন কেবল।

২৩

নদন-নিকুঞ্জবনে
বসি খেত শিলাসনে
খোলা প্রাণে রতিকাম বিহরে কেমন !
আননে উদার হাসি,
নয়নে অমৃত রাশি;
অপরূপ আলো এক উজলে ভুবন।

₹8

পারিজাত মালা করে,
চাহি চাহি মেহভরে
আদরে প্রস্পরে গলার প্রায়;
মেজাজ্ গিয়েছে খুলে,
বসেছে তুনিয়া ভূলে,
কুধার সাগর যেন সমুখে গড়ায়।

₹.

কি এক ভাবেতে ভোর, কি যেন নেশার ঘোর, हेनिया हिन्दा श्राप्त नश्रम : গলে গলে বাচলতা. জড়িমা-জড়িত কথা. সোহাগে সোহালে রাগে গলগল মন।

રહ করে কর থরথর. **ढेलमल** करलवत्र. ওক্তক হকচুক বুকের ভিতর তকণ অকণ খটা আননে আরক্ত ছটা, অধর কমল-দল কাঁপে থ্রথর)

29 প্রণয়-পবিত্র কাম. ত্র-স্বর্গ-মোক্ষ-ধাম। আজি কেন হেরি হেন মাতোারা বেশ। কুলধনু কুলছড়ি দূরে যার গড়াগাড়;

রতির খুলিয়ে থোঁগা আলুথালু কেশ।

বিহ্বল পাগল প্রাণে
চেয়ে সতী পতি পানে,
গলিয়ে গড়িয়ে কোথা চলে গেছে মন ;
মুগ্ধ মন্ত নেতা গুটি,
আথা ইন্দীবর ফুটি,
হুলুহুলু ক্রিছে কেমন!

২৯
আলসে উঠিছে হাই,
ঘূম আছে, ঘূম নাই,
কি যেন স্থপন মত চলিয়াছে মনে;
স্থাের সাগারে ভাসি
কিবে প্রাণাথালা হাসি!
কি এক লহরী থেলে নয়নে নয়নো

00

উথ্লে উথ্লে প্রাণ
উঠিছে ললিত তান,

সুমায়ে ঘুমায়ে গান গায় ছই জন;

ফুরে ফুরে সম্ রাখি

ডেকে ডেকে ওঠে পাখী,
ভালে তালে চ'লে চ'লে চলে সমীবল।

কুঞ্জের আড়াল থেকে চক্রমা লুকায়ে দেখে,

প্রণয়ীর সুখে সদা সুখী সুধাকর ; সাজিয়ে মুকুল ফুলে

আহলাদেতে হেলে চুলে

कोि पिटक निक् अ-नजा नात **म**रना इत ।

সে আনন্দে আনন্দিনী, উথলিয়ে মন্দাকিনী,

করি করি কলধ্বনি বহে কুতূহলে॥

७२

এ ভূল প্রাণের ভূল, মর্মে বিজ্ঞিত মূল,

জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী;

এ এক নেশার ভুল, অন্তরাত্মা নিদ্যাকুল,

স্বপনে বিচিত্র-রূপ। দেবী যোগেশ্বরী।

೨೨

কভু বরাভয় করে,

চাঁদে যেন সুধা ক্ষতে

করেন মধুর স্বরে অভয় ালান;

কখন গেরুয়া পরা,

ভীষণ ত্রিশূল ধরা,

পদভরে কাঁপে ধরা ভ্ধর অধীর;

দীপ্ত স্থ্য হুতাশন

ধ্বক্ ধ্বক্ গুনয়ন,
হুস্কারে বিদরে ব্যোম, লুকায় মিহির;

যোরঘট্ট অট হাসি

ঝলকে পাবক রাশি;
প্রশন্ত ব্যান উঠেছে তুফান।

এ৪

কভু আলুথালু কেশে
শ্বশানের প্রান্ত দেশে
জ্যো'সায় আছেন বসি বিষয় বদনে;
গঙ্গার তরস্ব মালা
সমুখে করিছে খেলা,
চাহিয়ে তাদের পানে উদাস নয়নে।

20

প্রন আক্ল হয়ে

চিতা ভস্মরজ লয়ে
শোকভরে ধীরে ধীরে শ্রীঅঙ্গে মাধার,
শোক ভরে ধীরে করবীর বেলা,
চামেলি মালতী মেলা,
ছড়াইরে চারি দিকে কাঁদিয়ে বেডার।

હક

হার ফের বিধাদিনী !
কে সাজালে উদাসিনী !
সম্বর এ মূর্ত্তি দেবী সম্বর সম্বর !
বটে এ শ্রশান মাজে
এলোকেশী কালী সাজে
দানব-ক্ষবির-রক্ষে নাচে ভর্কর।

09

আবার নয়নে জল ! ওই সেই হলাহল, ওরি তরে জীর্ণজরা জীবন আমার ; গরজি গগন ভোবে দাঁড়াও ত্রিশৃল ধোরে ! সংহার-মূরতি অতি মধুর ভোমার !

তদ আমার এ বজুবুক, ভিশ্লেরে। তীক্ষু মুখ, দাও দাও বসাইয়ে এড়াই ত্রণা। সমূথে আরক্ত<sub>ম</sub>্বা, মরণে প্রম সুখী, এ নহে এলয়-ধ্বনি, বাশ্রী-বাজনা।

অনস্ত নিজার কোলে

অনস্ত মোহের ভোলে

অনস্ত শ্যায় গিয়ে করিব শ্রন,

আর আমি কাঁদিব না,

আর আমি কাঁদাব না,

নীরবে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন গ

8 .

তপন-তৰ্পণ-আল

অসীম যন্ত্ৰণা-জাল,
প্ৰশাস্ত অনস্ত ছায়া অনস্ত যামিনী;
সে ছায়ে ঘুমাব সুথে,
বজ্ৰ বাজিবে না বুকে,
নিস্তব্ধ ঝটিকা ঝঞা, নীৱৰ মেদিনী।

85

বাঁধ বুক, তাজ ভন্ন,
পুণা এ, পাতক নয়;
খনে আর পরিত্রাণে অনেক অন্তর।
ভালবাসা তারি ভাল,
সহে যারে চির কাল;
বাচুক্ বাচুক্ তারা হউক্ অমর!

৪২
হবে না হবে না আর,
হয়ে গেছে যা হবার,
ধোরো না ধোরো না, র্থা রুধ না আমাবে
এ পোড়া পিঞ্জর রাথি
উড়ুক পরাণ পাথী,
দেখুক দেখুক যদি আর কিছু থাকে!

ছাড়! আন! যাও যাও! বেগে বুকে বিধে দাও! ওই সে ত্রিশূল দোলে গগন মণ্ডলে!

## চতুর্থ সর্গ।

#### গীতি।

[রাগিণী ভৈরবী,—তাল ঠা-ঠুংরি।] কোথাগো প্রকৃতি সতী সে রূপ ভোমার ! যে রূপে নয়ন মন ভূলাতে আমার। সেই হুরধুনী-কুলে ফুলময় ফুলে ফুলে, বেডাইতে বনবালা পরি ফুলহার। নবীন-নীরদ-কোলে সোণার যে দোলা দোলে. ক্ষণেক ছুলিতে, ক্ষণে পালাতে আবার। স্বাংশ্যনগুলে বসি থেলিতে লইয়ে শশী. হাসিয়ে ছডিয়ে দিতে তারকারতন :---হাসি দিগক্তবা গণে ধরি ধরি সে বজনে খেলিত কন্দুক-খেলা, হাসিত সংসার। এ তমান্ধ তলাতলে কি বিষম জালা জলে, কেবল জ্বলিয়ে মরি ঘোচেনা আঁাধার। **ठल (मर्वी लए**ए **ठल.** যথা জাগে হিমাচল. উদার সে রূপরাশি দেখি একবার।

অসীম নীরদ নর;
ও-ই গিরি হিমালর!
উথ্লে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি;
বোপে দিগ্ দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া খোরতর,
প্রাবিদ্ধা গুগনাঙ্গন জাগে নিরবধি।

₹

বিধ যেন ফেলে পাছে

কি এক দাঁড়ায়ে আছে!

কি এক প্ৰকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার!

কি এক মহান্ মূৰ্ত্তি,

কি এক মহান্ ফ্ৰুৰ্তি,

মহান উদাৱ সৃষ্টি প্ৰকৃতি তোমার!

ত
পদে পৃথী, শিরে বেয়াম,
ভূচ্ছ তারা সূর্য্য সোম
নক্ষত্র, নথাগ্রে বেন গণিবাদ পারে;
সমুখে সাগরাক ...
ভড়িরে রয়েছে ধ্রা,
কটাকে কথন যেন দেখিছে তাহারে।

কত শত অভ্যুদর,
কতই বিলয় লয়,
চক্ষের উপর যেন ঘটে কণে কণে;
হরহর হরহর
সূর নর ধরথর
প্রলয়-পিণাক-রাব বাজেনা শ্রবণে।

æ

ঝাটিকা হ্রস্ত মেরে,
বুকে থেলা করে ধেরে
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিদ্ধ লোটে পদতলে।
জলস্ত-অনল-ছবি
ধরক্ ধরক্ জলে রবি,
কিরণ-জলন-জালা মালা শোভে গলে।

Ġ

কালের করাল হাসি
দলকে দামিনী রাশি,
ককড়্দত্তে দত্তে ভীষণ ঘর্ষণ ;
ত্রিজগত আহি আহি ;
কিছুই ক্রক্ষেপ নাহি ;
কে বোগেক্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন !

১
সামু আলিপিয়ে করে
শৃত্যে যেন বাজি করে
বপ্র-কেলি-কুতুতলে মন্ত করিগ্ণ;
নবীন নীরদমালা
সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা
দশন বিজ্লী-কালা বিল্যে ্নন।

٥.

ওই গওলৈল-শিরে ওলরাজি চিরে চিরে বিকশে গৈরিক-ঘটা ছটা রক্তমর! তুণ তরু লতাজাল, অপরূপ লালেলাল; মেঘের আডালে যেন অরুণ উদয়।

>>

কাছে কাছে স্থানে স্থানে
নীচ-মুখে উচ-কাণে
চরিরা বেড়ার সব চমর চমরী,
স্থাচিকণ ভুত্র কার
মাছি পিছালিরা যার,
অনিলে চামর চলে চন্দ্রিমা-লহরী॥

32

কিবে ওই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি
দেবদারু সারি সারি
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার !
দ্র দ্র আলবালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার ।

\_ \_ . \_ \_

তলে তৃণ লতা পাতা
সবুজ বিছানা পাতা ;
ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথার হোথার ।
কেমন পাকম ধরি,
কেকারব করি করি,

মযূর ময়্রী সব নাচিয়া বেড়ায় !

>8

মধ্যমে ফোরারা ছোটে,
বেন ধ্মকেতু ওঠে,
করফর তুপ্ড়ি কোটে, কেটে পড়ে ফুল :
কত রকমের পাথী
কলরবে ডাকি ডাকি
সঙ্গে পঠে পড়ে, আফ্লাদে আকুল

30

জলধারা ঝারঝার,
সমীরণ সরসর,
চমকি চরস্ত মৃগ চায় চারি দিকে;
চমকি আকাশ-ময়
কুটে ওঠে কুবলয়,
চমকি বিচালতা মিলায় ি াধে।

একি স্থান অভিনব !
বিচিত্র শিখর সব
চৌদিকে দাঁড়ারে আছে বেরিরে আমায়;
গায়ে তরু লতা পাতা
খোলো থোলো ফুল গাঁথা,
বরফের—হীরকের টোপর মাথায়।

59

তলভূমি সম্দর
ফুলে ফুলে ফুলমর,
শিরোপরে লফমান মেথের বিতান ;
আকশি পড়েছে ঢাকা,
আর নাহি যায় দেখা
তপনের সুবর্ণের তরল নিশান,

১৮
কেবল বিজ্ঞলী-মালা
বেড়ায় করিয়ে থেলা;
কেন গো, বিমানে আজি অমরী অমর!
তোমরা কি সারদারে
দেখেছ, এনেছ তারে
ভূষিতে এ প্রকৃতির প্রামাদ ফুন্দ্র!

>>

হা দেবী, কোথার ভূমি !
শ্ন্য গিরি-কুলভূমি !
কোথায়—কোথায়—হার—সারদা—সারদা!—
ভার কেন হাস্য-মুথে !
হানো উগ্র বন্ধ বুকে !—
কি হোর তামদী নিশি !—\*\* \*\*

٠,

আহা দ্বিধ সমীরণ!
বুঝিলে তুমি বেদন!
বুঝিল না ফুলোচনা সারদা আমার!—
হা মানিনী! মামভরে
গেছ কোন্ লোকান্তরে!—
বল দেব, বল বল কুম্ল তাহার!

23

অন্ধি, ফুলমন্ত্রী সতী
গিরি-ভূমি ভাগাবতী!
অভাগার তরে তব হয়নি সঞ্জন;
দেখা যদি পাই তার,
দেখা হবে পুনর্কার
হলেম ভোমার কাছে বিদ . এখন॥

ওই ওই ভৃগুভূমে,
আছের ভূহিন ধ্মে
রয়েছে আকাশে মিশে অপরপ স্থান !
আব্ছা আব্ছা দেখা বায়
গুহা গোম্ধের প্রার,
পাতাল ভেদিয়া তার ধায় বেন বান।

২৩

কেনিল সলিলরাশি
বেগভরে পড়ে আসি,
চন্দ্রলোক ভেঙে যেন পড়ে পৃথিবীতে;
ফুধাংশু-প্রবাহ পারা
শত শত ধার ধারা,
ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারি ভিতে !—
অসংখা শীকর শিলা ছোটে চারি ভিতে !

₹8

শৃংক শৃংক ঠেকে ঠেকে,
লাফে লাফে বেঁকে ঝেঁকে,
জোলের জালের মত হরে ছত্রাকার,
ল্বিয়ে ছড়িয়ে পড়ে;
ফেনার আরশি ওড়ে,
উড়েছে মরাল ধেন হাজার হারার।

₹ @

আবিরিয়ে কলেবর
করিছে সহস্র কর,
ভৃগুভূমি মনোহর সেজেছে কেমন !
বেন ভৈরবের গায়
আহলাদে উথুলে ধায়
ফণা ভূলে চুলুবুলে ফণী অগণন ।

२७

নেমে নেমে ধারাগুলি,
করি করি কোলাকুলি,
একবেণী হয়ে হয়ে নদী বয়ে যায়;
করিবর কলকল
খোর রাবে ভাঙে জল,
পশু পদ্দী কোলাহল করিয়ে বেড়ায়।

ર ૧

সিংহ ছুটি গুরে তটে
আনন আবরি জটে,
মগন রয়েছে বেন আপনার ধ্যানে;
আলসে তুলিছে হাই,
কা'কেও দুক্তে নাই,
গ্রীবাভঙ্গে ক্লাচিং গার নদী পানে!

কিবে ভৃগু-পাদমূলে
উথুলে উথুলে তুলে
ট'লে চ'লে চলেছেন দেবী হুরধনী!
কবির, যোগীর ধ্যান,
ভোলা মহেশের প্রাণ,
ভারত-সুরভি-গাভী, পতিত-পাবনী।

পুণাতোরা গিরিবালা ! জুড়াও প্রাণের জালা ! জুড়ার ত্রিতাপ-জালা মা তোমার জলে !

### গীতি।

# [ब्राविके राहान,—जान काउदानी।]

মধ্র রক্তনী,
মধ্র চক্তমা, মধ্র দমীর ৷
ভাগীরখী-বুকে
ভাগি ভাগি ক্লগে
চলে ফুলময়ী ভরী ধীর ধীর ৷
আল্থালু কেশ,
আল্থালু কেশ,
বুমার কামিনী রুপনী রুচির !
অপরূপ হাস
আননে বিকাশ,
অধ্রপ্রব অলপ অধীর !
না জানি কেমন
লেখিছে স্পন

,

মধুর—মধুর—মূরতি মদির !

বেলা ঠিক দ্বিশ্বর !
দিনকর ধরতর,
নির্ম্ নীরব সব—গিরি, তরু, লডা।
কপোডী স্পুর বনে
বুড্— তু করুণ সাল

₹

ত্যার ফাটিছে ছাতি,
জল খুঁজে পাতিপাতি
বেড়ার মহিষ যুথ চারি দিকে ফিরে।
এলারে পড়িছে গা,
লটপট করে পা,
ধুঁকিয়ে হরিণগুলি চলে ধীরে ধীরে।

৩

কিবে লিগ্ধ-দরশন,
তক্ষ রাজি ঘনঘন,
অতশ পাতালপুরী নিবিড় গহন !
যত দূর যার দেখা
চেকে আছে উপত্যকা,
গভীর গভীর স্থিব মেধের মতন।

8

কারাহীন মহা ছারা
বিধ-বিমোহিনী মারা
মেদে শশী ঢাকা রাকা-রজনী রূপিণী,
অসীম কানন-তল
ব্যেপে আছে অবিরল;
উপরে উজলে ভারু, ভূতলে যামিনী।

n

খোর খোর সমুদর,
কি এক রহস্যমর,
শাস্তিমর, তৃপ্তিমর, তুলার নরন ;
অনস্ত বরষাকালে
অনস্ত জলদ জালে
লুকারে রেথেছে যেন জলস্ত তপ্ন।

পত্র-রক্ষুরিধরি
কিরণের ঝারা ঝরি
মাণিক ছড়িয়ে যেন পড়েছে কাননে,
চিকণ শাদল দলে
দীপ্দীপ্কোবে জলে
ভারকা ছড়ান যেন বিমল গগনে॥

প
নভ চুষী শৃক্ষবরে

ও কি দপ্দপ্করে !
কুঞ্জে কুঞ্জে দবানল হইল আক্ল;
তক থেকে তকপরে,
বন হতে বনাস্তবে
ছুটে, যেন ফুটে ওঠে শি্লুর ফুল—
রাশি রাশি শিশুলের ফুল।

৮

থাচিপুঞ্জ লক লক,
ভূক ভূক, ধাক ধাক,
দাউ দাউ ধুধু ধুধু, ধায় দশ দিকে;
ঝাকা ঝাকা হকা ছোটে,
বোঁবো বোঁবো চার্কি লোটে,
মাতাল ছুটেছে যেন মনের বেঠিকে।

্চ দেখিতে দেখিতে দেখ

কেবল অনল এক,

এক নাত্র মহানিধা ওঠে নিরবধি;

আথের নিধর পরে

যেন ওঠে বেগভেরে
ভীষণ গগন-মুখী আগুনের নদী।

১০

দিগঙ্গনা গণ যেন

আতত্তে আড়াই হেন,

মটল প্রশান্ত গিরি বিভাস্ত উদাস;

চতুর্দিকে লক্ষে বাস্পো,

মন্ত যেন রণদক্ষে

তোল্পাড় কোরে ধার দাঙ্গণ বাতাস!

ত্রিলোক তারিণী গঙ্গে,
তরল তরঙ্গ রঙ্গে
এ বিচিত্র উপত্যকা আলো করি করি
চলেছ মা মহোলাসে!
তোমারি পুলিনে হাসে,
হুদুর সে কলিকাতা আনন্দ নগরী।

> <

আহা, স্নেহ-মাথা নাম,
আনন্দ—আনন্দ ধাম,
প্রিয় জন্মভূমি তুমি কোথায় এখন!
এ বিজন গিরি দেশে
প্রকৃতি প্রশাস্ত বেশে
যতই সাস্থনা করে, কেঁদে ওঠে মন;—
কেন মা! আমার তত কেঁদে ওঠে মন!

30

হে সারদে দাও দেখা !
বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হুদয় ;
কি বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না ক্রাণ,
বেদনা দিওনা প্রাণে ব্যথার সময়।

আহ, আহ, ওহো, ওহো,
কি মহালু সমারোহ!
বোর ঘটা মহাছটা কেমন উদার!
নিসর্গ মহানু মূর্ত্তি
চতুর্দ্দিকে পায় ক্ত্র্তি,
চতুর্দ্দিকে যেন মহা সমূহ অপার।

20

অনস্ক তরঙ্গ মালা
করিতে করিতে থেলা
কোথার চলিয়া গেছে, চলেনা নদ্দর;
দৃষ্টিপথ-প্রাস্তভাগে
মারার ি.শিষা জাগে
উদার পদার্থরাজি শাজি থরেথর।

20

উদার—উদারতর

দীড়ারে শিখর-পর

এই যে হৃদর-রাণী জিদিব-স্মমা !

এ নিসর্গ-রঙ্গভূমি,

মনোরমা নটা ভূমি,

গোভার সাগরে এক শোভা নিরুপ্না !

আননে বচন নাই,
নরনে পলক নাই,
কাণ নাই মন নাই আমার কথার;
মুধ্ধানি হাসহাস,
আলুথালু বেশ বাস,
আলুথালু কেশপাশ বাতাসে লুটার ঃ

১৮
না জানি কি অভিনব
খুলিয়ে গিয়েছে ভব
আজি ও বিহবল মত প্রফুল্ল নয়নে !
আদরিণী, পাগলিনী,
এ নহে শশি-যামিনী;
যুমাইয়ে একাকিনী কি দেখ স্বপনে ?

১৯
আহা কি কুটিল হাসি !
বড় আমি ভালবাসি
ওই হাসিমুখখানি প্রেরমী তোমার,
বিষাদের আবরণে
বিমুক্ত ও চক্রাননে:
দেখিবার আশা আর ভিণ না আমার !

দরিত্র ইন্দ্রত লাভে
কতটুক্ স্থপ পাবে,
আমার স্থপের সিন্ধু অনস্ত উদার ;—
কবির স্থের সিন্ধু অনস্ত উদার !

২০

ও বিধু-বদন-হাসি
গোলাপ-কুসুম-রাশি,
কুটে আছে যে জনার নেশার নয়নে;
সে যেন কি হয়ে যায়,
সে যেন কি নিধি পায়,
বিহ্বল পাগল প্রায়, বেড়ায় কি বোকে বোকে আপনার মনে,
এস বোন, এস ভাই,
হেসেখেলে চ'লে যাই
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দ কামনে!
এমন আনন্দ আরু নাই ত্রিভুবনে!

२३

এমন আনল আর নাই ত্রিভ্রনে !

হে প্রশান্ত গিরি-ভূমি,

জীবন জুড়ালে তুমি

জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে !

এমন আনল আর নাই ত্রিভ্রনে !

₹ २

প্রিরে সঞ্জীবনী লতা,
কত যে পেরেছি বাথা

কেরে সে বিযাদমন্তী মৃথতি তোমার !

হেরে কত জুঃরপন

পাগল হয়েছে মন,
কত্ত কোঁচি আমি কোরে হাহাকার!

২৩

আজি সে সকলি মম
মারার লহরী সম
আনন্দ সাগর মাজে খেলিয়া বেড়ার।
দাঁড়াও সদরেপ্রী,
বিভূবন আলো করি,
হুনরন ভরি ভরি দেখিব ভোমায়!

₹8

দেখিয়ে মেটে না সাধ,
কি জানি কি আছে স্বাদ,
কি জানি কি মাধা আছে ও ভুভ আননে!
কি এক বিমল ভাতি.
প্রভাত করেছে রা<sup>কি</sup>;
হাসিছে অমরাবতী নয়ন-কিরণে!

₹¢

এমন সাধের ধনে
প্রতিবাদী জনে জনে,
দল্ম মারা নাই মনে, কেমন কঠোর !
আদরে গেঁথেছে বালা
হৃদয়-কুহুম-মালা,
কুপাণে কাটিবে কে রে সেই ফুলভোর !

পুন কেন অঞ্জল !
বহ তুমি অবিরল !
চরণ কমল আহা ধুয়াও দেবীর !
মানস-সরমী-কোলে
দোণার নলিনী দোলে,
আনিয়ে পরাও গলে সমীর স্থাীর !

বিহলম ! খুলে আপ ধর রে পঞ্ম তান ! দারদা-মলল গান গাও কুতৃহলে !

# শান্তি।

গীতি।

[রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী,—ভাল ঠুংরি I]

প্রিয়ে, কি মধুর মনোহর মুরতি তোমার ! সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার !

> সদা যেন ঘরে ঘরে কমলা বিরাজ করে, ঘরে দরে দেববীণা বাজে সারদার।

ধাইয়ে হরষ-ভরে কল কোলাহল করে, হাদে থেলে চারিদিকে কুমারী কুমার ়

হয়ে কন্ত জালাতন করি অন্ন আহরণ, মরে এলে উলে যায় হৃদয়ের ভার।

মক্রময় ধরাতল, তুমি শুভ শতদল, করিতেছ চলচল সমুথে আমার !

কুধা ত্যা দূরে রাখি, ভোর্ হ'য়ে ব'দে থাকি, নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার !—— ভোমায়, দেখি অনিবার।

তুমি লক্ষী-সরস্থতী, আমি একাণ্ডের পতি, হোগ্গে এ বস্থমতী ধার শুমি ভার !

अब्लेव्।

মায়াদেবী



## সাস্থাদেবী।

" সাগর তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াই, তরস্ত কটিকা-বালারে খেলাই. কখন আকাশে কথন পাতালে नियास हिना शहे: ঘোর ঘোরতর হর্দর্য সমরে কাঁপে রণাঙ্গন বীর-পদ-ভরে. এক ভভস্কারে স্তব্ধ চরাচর. হরষে দেখিতে পাই। " ভুমারে বিদরে অনুত্র আকাশ, ছুটিয়া পালায় চুদান্ত বাতাস, কোটি কোটি হুর্ঘ্য ভেঙে চুর্মার কে কোথা ছডিয়ে পড়ে: বীরশঙ্গ সব হিমালয় হ'তে

ব্যতিবাস্ত হয়ে ছোটে শ্ন্যপথে, আকুল ব্যাকুল ধায় উভরায় জীমত প্রলয় বাডে।

'n

" অলকা অমরা কাঁপে থরথরি,
চল্রলোক ভেঙে পড়ে বারথরি,
শ্নো শূনো ধরা ঘ্রিতে ঘ্রিতে
কোপার চলিরা যার:
প্রলয়-পিথাক ঘোর খন রব,
ভয়ে জড়সড় যক্ষ রক্ষ সব;
ধেই ধেই ধেই নাচিয়া বেড়াই,
দূক্পাত করি কার গ

8

" দিগ্ দিগস্মা আড়টের প্রায়,
বিকট দামিনী কটমট চায়,
বোর ঘর্যর উদ্ধা অশনি
পদারে পড়িছে লুটে;
কো হো! পূথীতটে তিন্তিতে পারে না
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উগারিছে ফেনা
লাফায়ে লাফায়ে পাগল প্রের
আকাশে চলেছে ছুটে।

¢

"ঘোর কোলাহল গর্জ্জে নীলক্ষণ, ছলিব অম্বরে দেহ টলমল্, ছড়াইয়া দিব কাল কেশরাশি বিজ্ঞলী বেড়াবে তায়; জলস্ক তারকা মালাকা গলায়, উরজে লুটায়ে উরসে গড়ায়, ধায় ব্যক্তেতু দীঘল অঞ্জ গোমুখী নির্মর ভায়।

৬

" হক ছক মেখ-মৃদক্ষ বাঁজাব,
মধুর নিনাদে জগত জাগাব,
জাগিবে মানব দানব দেবতা,
নবীন হরব-ময়;
চেরে রবে মবে পিপাসী নরানে
কুতৃহলী হরে গগনের পানে,
হেরিবে আনলে আননে আমার
তক্ষণ অক্লেণাদ্য।

"প্রতি নিশীথিনী বিরাম সমরে,
ক্টু-চন্দ্র-তারা ব্যোমের জ্পরে
প্রসারিয়া এই স্থার্থ শরীর
ভ্রে থাকি আমি স্থেথ;
মায়াময় মম অপরূপ জ্যোতি,
ভ্রোপথ বলে যত লাভ্যযতি,
ব্যোম-গঞ্চা বলে কবি পাগলেয়া
ভূনি আমি হাসিম্থে।

Ъ

" সাগর-অর্থরা কুস্থম বোগার, প্রচণ্ড পরন চামর ঢুলার, দিগ্রধুবালা সেবাসধী সর নীরবে দাঁড়ায়ে আছে। নয়ন-কিরণে কথলা সকরে, শুভ সরস্বতী অধরে বিহরে, মহান্ অন্ধর প্রিয় প্রাণপতি স্থামে প্রবায় যাচে।"

মারাময় তব জ্যোতি মনোহারী
বটে গো কালের অজের কুমারী,
মহা মহীয়সী উদার-রূপসী
অস্বর-হৃদয়-রাণী!
অলীক অপন জনন মরণ,
চিরকাল তব নবীন যৌবন;
তোমারি সস্তোধে হাসে ত্রিভূবন,
রোধেতে নিধন জানি।

5.

স্থির ধীর নীল অনন্ত অপার

এই যে বিরাট ব্যোম পারাবার,

তৃমি আভাময়ী মায়াতরী তার

চলিয়াছ ভাদি ভাদি;

মূহল মূহল ঠেকে ঠেকে গায়

কিরণের ফেন উছলিয়া যায়,

দশ দিক দিয়ে দেখিতে ভোমায়

কুটেছে তারকা-রাশি।

এ নীল আকাশ তরল আরবি,

এদ্ধের বিমল মানস সরসী,

ফুটে ফুটে তার ভাবের কুস্থম

তারকা ছড়ারে আছে;

তুমি স্থাময়ী রাজহংসমালা

বুম-ঘোরে তাঁর কর লীলাখেলা,

বদি, হাসি হাসি হেরিছে চক্রমা
ধরার কোলের কাছে!

> 6

অহা ! আদি-দেব-স্থপন-রপিণী,
অবোধ মানব কিছুই জানিনি,—
উদাস—উদাস অনন্ত আকাশ
চলি চলি কোথা যাও!
কার সঙ্গে ধেরে চলেছ কি হেতু
চক্র ক্যা তারা ধরা ধ্যকেতু!
বল বল বল ওপারে কি আছে,
কিছু কি দেখিতে গাওু?

সেই কি আমার গৃহ চিরস্তন,
এই কিরে স্কৃত্ নাট-নিকেতন !
কেনই কেবল হাসিতে কাঁদিতে
এখানে এগেছি সবে!
চকিতে ফুরা'ল রস-রক্ষ-খেলা,
একেলা আসিয়, চলিফু একেলা,
কতই সাধের বসন ভূষণ
কেন গো কাছিয়া লবে!

>8

কেন, মায়াদেবী ! ছেড়ে দাও দাও,
পথ রোধ করি ঘ্রিয়া বেড়াও !
উধাও উধাও ভেদিব আকাশ,
দেখিব আপন দেশ ;
ভূবিব সে মহা তমাদ্ধ সাগরে,
দ্র—দ্র—দ্র—আতি দ্রাস্তরে
আসংখ্য জগত দীপ্ দীপ্ করে

ক্রীপকের পরিবেশ।

ধীরে ধীরে ধীরে তিমির গভীরে
উর্জ-পদতল নিয়-নতশিরে
অনস্ত আরামে বুমায়ে বুমায়ে
তলায়ে তলারে বাব!
মাটির শরীর তিমিরে গলিয়া
পরাণ পুতলী উঠিছে জাগিয়া,
জাগিয়া উঠিছে আলোকে আলোক,

কি এক পুলক পাব!

34

দূর পদতলে তিমির সংহতি,
কোটেনাক আর আকাশের জ্যোতি,
জগতের কোলাহল হাহাকার
কালের সাগরে লীন;
মধুর মধুর আলোক সঞারি
প্রফুল্ল-মূরতি প্রাণী মনোহারী
কিরণ মণ্ডলে বেড়ার সফাল,

কি এক মধুর দিন!

ধেলিরে বেড়ার ননীর পুতৃশী
কেমন মধুর খুদে ছেলে গুলি,
কিরণ-কাননে ফুল তুলি তুলি
কত কি করিছে গান!
কত যেন মোরে আপন পাইরে
চারিদিক দিরে আসিছে ধাইরে,
হাসি-রাশি-ভরা মুগুধ আনন
কাড়িরে লইছে প্রাণ।

74

ধীরে ধীরে হাসি অধরে বিহরে,
কপোল-কুস্থম কোটে থরে থরে ;
কিরপে কিরপে জীরায় জীবনে
করুণ নয়নে চায়,
পৃথিবীর সেই স্মক্তল তারা
ব্মবোরে যেন হয়ে পথ-হারা,
চাহিয়া চাহিয়া ঊষারে খুঁজিয়া,
হাসিয়া হাসিয়া ভায়।

₹0

হরষে হরষে গলা ধরি ধরি,
আদরে আদরে কোলে করি করি,
হযিত বয়ান সজল নয়ান

এ চাহে উহার পানে;
আহা সে আননে কি আছে না জানি
পবিত্র প্রেমের বিচিত্র কাহিনী,
পড়িয়ে মেটেনা প্রানের সাধ। প

কেহ কোরে আছে গাঢ় আলিঙ্গন,
ছাড়িবেনা তারা কাহারে কখন,
কি যেন পেরেছে হারান রতন!
গাঁথিয়ে রাখিবে প্রাণে;
কেহ কা'রো গায়ে খুইয়ে চরণ
আল্থালু হয়ে ঘুমায় কেমন!
হাসির দীপিকা জাগিছে আননে,
অপক্রপ অবসাদ!

₹\$

অতি অমায়িক প্রশাস্ত-কিরণ
ঘূমস্ত শিশুর হাসির মতন
কি যেন ফুটেছে ত্রিদিব-কুস্থম
ওকি ও আলোক ভার!
ওই নিরমল আলোকের মাজে
কে গো ও পরম পুরুষ বিরাজে,
প্রেমেতে বাঁধিয়া পরাণ পুতলী
ভূলায়ে লইয়া যায়!

পাগল-বিহ্বল,—হরষ ধরে না,

জড়িমা-জড়িত চরণ চলে না,

অবোর উল্লানে আলস অবশে

চূলিয়ে পড়িছে মন;

অতি মিগ্ধ ওই মেহময় কোলে,

—মা'র কোলে ভয়ে শিশু মেয়ে দোলে—

ছলিয়ে ছলিয়ে ঘূমিয়ে পড়িব!

সচেতনে অচেতন।

২৩

ঘুমারে ঘুমারে হাসিরে হাসিরে
চাই মুথপানে নরন মেলিরে,
কি বে নিধি পাই করেতে আমার
তা স্কুত্ত শিশুই জানে!
বে দূর-সংগীত শোনে মনে মনে,
হুটে তা বলিতে পারে না বচনে;
হাসিয়া কাঁদিয়া কতই ব্যাব্য

₹8

কর, দেব ! পুন শিশু কর মোরে,
আদরে মায়ের গলা ধোরে ধোরে,
দেখিব তাঁহার স্নেহের বয়ানে
তোমার মঙ্গল মুখ !
মা'র সোহাগের কথা স্থললিত,
ভূনিব তোমার স্মঙ্গল গীত !
নাচিব হাসিব কাঁদিব হরষে,

२₡

উদার স্বরগ-স্থুখ।

আর শিশু আমি নাই রে এখন,
ফুরারে গিয়েছে স্বরগ-স্বপন,
স্থার সাগরে উঠেছে গরল,
জীবন যন্ত্রণা-ময়,
আর ত্রিভুবন নাই অধিকারে,
একেলা পড়িয়া আছি একধারে;
তোমারি পৃথিবী, তোমারি আকাশ,
কিছুই আমারি নয়!

কের কেন মায়া প্রেমে বাধা দাও,
কোথাকার আমি, কোথা নিয়ে যাওঁ!
ফিরে দাও দাও, দাও সে আমার
জীবন-জুড়ান ধন!
ধাও রে প্রন স্থন স্থন,
গড়াও পৃথিবী গভীর গর্জনে,
হাস রে চক্রমা নীল গগনে,
গাও গাও তিভ্বন!

२१

কীট-পতঙ্গ-পশ্চ-পশ্চী-প্রাণী,
কল-কূল-ভরা মনোহরা ধরাথানি,
কোন্ দেব এনে দিয়েছে না জানি
জামারি স্থাধেরি ভরে !
হরবে সাগর ধেয়েছে মাতিয়া,
চেউ পরে চেউ পড়িছে চলিয়া
জাকাশ পাতাল ভরিয়া প

উন্মূবে আমারে হাসিতে দেখিরা কোট কোট তারা ফুটছে হাসিরা, ফুটিয় হাসিছে অনস্ত কুত্ম ধরার উদার বৃকে; হিমাজির মহা হদর উছলি চলিয়াছে গঙ্গা মহা কুত্হলী, কল কল নাদে ধার মন সাধে ফেন-মন্থ-হাসি-সুধে।

२३

কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী ওঠে ডাকি ডাকি,
ন্তক হ'রে শোনে সারি দিরে শাখী,
আহলাদে আকুল মেখল-লতিকা
প্রিয়ে উঠেছে প্রাণ;
গৌরীশঙ্কর শুল্ল পরি
ঘুমার প্রকৃতি পরমা স্থলরী,
চাঁদের কিরণ হেরি সে আনন
কি যেন করিছে ধ্যান।

9.

ধাঁরে—ধারে—অতি ধাঁরে শুনা যার
স্বরপে কে যেন বাঁশরী বাজার,
ভাগি ভাসি আসি, চলি চলি যার
স্থান্ত্র মধুর স্বর !
কে যেন আমারে ঘুম পাড়াইয়ে
স্কারে আপন কালর চালিরে
পরাণ কাড়িরে পালিরে বেড়ার
ধর ধর, ধর ধর !

93

কেন কাদস্থিনী ! দাঁড়াথে সমূথে
ঢাকিয়া রেখেছ অমৃত মর্থে !
ওই আধ আধ চাঁদের আভাস
পাগল করেছে মোরে !
ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি,
চারিদিকে আমি কি মেন নেহারি
কাঁদিয়া উঠেছে পরাণ ুলী,
বৈধানা বন্ধন-ডোরে ।

বিশ্ববিমাহিনী দেবা ! চল চল,
থল থল করে বছল নীল জল,
অতি মিগ্র এই উদার জাকাশে
ঘুমাও আরামে মা-গো !
জাগ দরস্বতী অমৃত-বিজনী,
জাগ মা আমার হৃদ্য উজলি,
কিরণে কিরণে চেতাও চেতনে,
জাগ মা, জাগ মা, জাগো !«

### গীতি।

িভঁরো—একতালা, ভজনের সূর।]
কে রে বালা কিরণ-মন্ত্রী, ব্রহ্ম-রক্ষে বিহরে!
দিক্ প্রকাশ, বিমল ভাস, বিমল হাস অধরে!
নাচিতে নাচিতে ক্লব ধার,
আকাশ ভেদিয়া কোধার মার,
অপরূপ একি নয়নে ভায়।
ভার প্রাণের ভিতরে।

কেন দরদর নয়নে বারি, প্রাণ ভোরে আহা হেরিতে নারি ! কেন কেন শূন্যে বাহু পদারি ! কেন তমু শিহরে ।

কোধা সে আমার সাধের তবন, কোধা প্রাণপ্রিয়া প্রিয় পরিজন, কোথা চক্র তারা কোধা ত্রিভূবন : মগন হুধার সাগরে!

অহো ! মহাবোগী দাও প্রাণ পুলি,
দাও বাঝীকি, শিরে পদধূলি
ওক্ত-কুপা-মোদ-ভরে চুলি চুলে
ভমিব স্থান-মণরে—

চিরজীবন হমিব স্থান-মণরে !

শরৎকাল



## শর<কাল।</p>

#### প্রভাত সঙ্গীত।

(ছধের মেয়ে।)

আয় রে আনন্দময়ী আয় মেয়ে বুকে আয় ! হাসি হাসি কচিমুথে নৃতন ভূকা ভাষ। সর্গের কুস্থম তুমি ফুটিয়াছ ভবনে, ত্রিদিবের মন্দাকিনী হাসে তোর নয়নে। তুমি সারদার বীণা থেলা কর কমলে, আধ বিজ্ঞতিত বাণী শোনে প্রাণী সকলে। ঈশ্বরের কুপা তুমি জগতের জননী, তাই মা হাসিলে তুই হেসে ওঠে ধরণী। তোমায় দেখিতে ওই নব ভালু উঠেছে। কতই কুন্ম পরি' বনদেবী সেজেছে! পাথীরা আনন্দে গায় তোমারি মঞ্চল গান. রাঙা চরণ তথানি যোগী যোগে করে ধ্যান। সৌরতে আকুল হয়ে সুখ সমীরণ বয়. চারিদিকে দেখি সব কি এক উৎসবময়। কাহার সদয় আছে কে তোমার পূজা করে. কেন গো করুণাময়ী এসেছ আমার ঘরে গ হারায়েছি তোর কোল বহু দিন জননী, তাই কি দেখিতে মাগো আসিয়াছ অবনী ?

चांत्र (त चानन्मस्त्री चांत्र तक्र व्यक्त चांत्र। কিবে কাল চুলগুলি কাঁপিছে মুহুল বায়। भाषांधत-स्रथा ज्ञान, व्याख्नारम प्रशांक उतन. আকুলি ব্যাকুলি বাছা কেন কোলে আসিতে > দাত হুটী ফুট্ফুটি অমায়িক হাসিতে ! আয় রে আনন্দময়ী, দাও প্রিয়ে কোলে দাও। স্নেহেতে গলিয়া প্রাণ ভেসে যায় ছন্য়ান, না জানি প্রেয়সী এরে নির্জনে কি নিধি পাও। রুথা পুরুষাভিমান, প্রেমেতে প্রধানা নারী; কতই কতই বেশী স্নেহস্থা অধিকারী! স্বভাবে অভাব আছে, পুরাব কেমন কোরে! প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোরে।। আহলাদের সীমা নাই---চাঁদ মুখে চুমি খাই—

কোণার রাখিলি মুখ, এবে বুক মকস্থল, বেহনা স্লেহের নদী, ফলেনা অমৃত কল।

উদার—উদারতর রমণীর প্রোধর

না জানি কাহার তরে সময়ে প্রকাশ পার ! কিবে কোটি চন্দ্র-প্রভা।

যুবকের মনোলোভা বালকের কুধাহরা স্থধারসে ভেলে খার !

<sup>\*</sup> বরু—বরদারাণী—বরুস এা বংসর।

স্বভাবে অভাব আছে, পূরাব কেমন কোরে !
প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোরে ।
বিচিত্র বিধাত! তব স্নেহের মোহন ডোর,
ফুরাবে না স্বপ্ন কভু ভাঙিবে না ঘুমঘোর!
অতি অপরূপ মায়া, অপরূপ সুমূদর,
বিশ্বের সৌন্দর্যা রাশি কি এক পিরীতিময়!

## মধ্যাহ্ন সঙ্গীত।

(গৌরসারক-একতালা।)

চরাচর ব্যাপী অনস্ত আকাশে প্রথর তপন ভার, দিগ্ দিগন্তর উদাস মূরতি উদার ক্ষুরতি পায়।

বিমশ নীল নিথর শ্না,
শ্না—শ্না—শ্না—অগম শ্না;
দূর—অতিদূর তু পাথা ছড়িয়ে
শকুন ভাসিয়া যার।

শুভ শুভ অভরাত্তি ধবলা শিখরী সাজি চলিয়াছে ধীরে ধীরে নাজানি কোণায় !

নীরব মেদিনী, পাদপ নিরুম্,
নত-মুখ ফুল ফল,
নত-মুখা লতা নেতিয়ে প'ড়ছে
নত-মুখা লতা দেতিয়ে প

শাস্ত সঞ্চরণ, শাস্ত অরণ্যানী,
মুক বিহঙ্কম, মৃঢ় পশু প্রাণী,
'ঘুদ্যু—ঘুদ্যু' কাতরা কপোতী
করণা করিয়া গায়।

স্তবধ নগর, স্তবধ ভূধর, স্তব্ধ হ'রে আছে উদার সাগর, ধূধ্ মরুস্থলী, বিহবল হরিণী চমকি চমকি চার। স্তবধ ভূবন, স্তবধ গগন, প্রাণের ভিতর করিছে কেমন, ভূবার কাতর, কঠোর মরুত!

বিরাম দায়িনী কোথা নিশীথিনী স্নিগ্ন-চক্র-তারা-নক্ষত্র-মালিনী মহা-মহেখর-করুণা-রূপিনী মোহিনী মায়ার প্রায়!

একটও নাহি বায় ৷

ল'য়ে এস সেই মেত্র সমীর, ঝুক্—ঝুক্—ঝুক্, মধুর, অধীর, ক্ষেহ-আলিঙ্গনে জুড়াব জীবন, জুড়াব তাপিত কার!

#### সন্ধা সঙ্গীত।

(ভাগিরখী তীরে—দক্ষিণে হারড়ার সেডু এবং **উত্তরে নিমতলার খাশান** ।)

5

ভুবেছে রবির কারা, দিবা হ'ল অবসান!
প'ড়েছে প্রশাস্ত ছারা জুড়াতে জগত-প্রাণ।
চারিদিক্ স্থশীতল,
নিবে গেছে কোলাহল,
কিবে এক পরিমল ভাসির। বেড়ার!
আালুরে প'ড়েছে ভব,
আালুরে প'ড়েছে সব,
আালুগালু হ'রে ধরা তিমিরে করিছে স্থান।

ş

গন্ধার স্বেহের কোলে
সমীরণ ঘুমে চোলে,
স্বপনে সাঁজের তারা মেলিছে নয়ান।
তীর-ভূমে তরুগণে
বিদ্যাছে যোগাসনে,
কে ভূমি প্রাণের প্রাণে ভূলেছ প্রধাতান!

চুলিয়া পড়িছে মন,
হর্জাদলে যোগাসন,
কি যেন স্থপন দেখি মুদিয়া নয়ন!
নাবিকেয়া বুলে প্রাণ
দ্রেতে ধ'রেছে গান,
কি হুধা করিছে পান ঘুমস্ত শ্রবণ!

8

টুপ্টুপ্ শব্দ জলে,
জাসিতেছে পলে পলে,
কি জানি কি কথা বলে ব্ঝা নাহি যায়;
ঘুমায়ে ঘুমায়ে ছেলে
কেন বাছা হেসে ফেলে,
ভিনিতে সে বুৰ্গ কথা সদা প্ৰাণ চায়।

œ

নিধর সলিল পরি
ধীরে ধীরে চলে তরী,
হুপাথা ছড়ায়ে পরী ভেমেছে আকাশে;
মধুর মন্থর গতি,
চলিয়াছে গর্ভবতী
সম্পূর্ণ-যৌবনা সতী পতির সকাশে।

ঙ

নৌকায় প্রদীপ জলে,
তারকা ফুটেছে জলে,
জলতলে কল্মলে বিশাল মশাল ;
লুকান তপন-রেথা
ফের বৃঝি যায় দেখা!
হারাণো প্রণয় কেন এত লাগে ভাল!

٩

হুপার জুড়িয়া সেতু,
থেন প'ড়ে ধূমকেতু,
থেন প্রে কোন এক দৈতা হুরাশয়,
লাল লাল চফু মেলি,
নিজা মৃত্যু অবহেলি,
আক্রোশান পানে তাকাইয়া রয়।

ъ

উঠিল কাসের রোল,
শব্ধ ঘণ্টা উতরোল,
আরতি-প্রদীপ-মালা দোলে ঘাটে ঘাটে;
আর্দ্র হ'রে ভক্তিভরে
'মা—মা' শব্দ করে,
আনন্দের কোলাহলে দিকু বেল াটে।

আমার আনন্দ নাই,
আমার সে ভক্তি নাই!
সেই ভোলা ধোলা প্রাণ হারারে আঁধারে,
করিয়া জ্ঞানীর ভাণ,
পুবি বুকে অভিমান,
ধোর পৌতলিক—সদা পুঞ্জি আপনারে!

١.

নগরীর মনোরধ
পূর্ণ করি রাজপথ,
হাসিরা উঠিল কিবা প্রাসারিয়া কারা !
স্থানরী আলোক মালা
সারি দিয়ে করে থেলা,
বাডাদে তব্ধর তলে ধেলা করে ছারা।

>>

আর্তো লাগে না ভাল,
কে ভোরা জ্বালালি আ'ল !
কোধার হারাল বল যুমস্ত হৃদয় !
চাহিতে আকাশ পানে
কি যেন বাজিছে প্রাণে,
কাঁদিরা উঠিছে যেন তারা সমূদয় !

উদয় না হ'তে হার
শশীকলা অস্তে যার,
মুমূর্ব প্রাণ থেন থিক থিক করে!
বিষয় শ্বশান-ভূমি,
ঘুমায়ে রয়েছ ভূমি!
কার ওই চিতানল ভশের ভিতরে!

১৩

প্রতিদিন কোলাহল,
প্রতিদিন চিতানল,
প্রতিদিন জগতের উদয় বিলয়!
এই বে অসংখ্য তারা,
অজর অমর পারা
এবাও কি বিনাশের বলাভূত নয়?

>8

অনস্ত কালের সিদ্ধ,
বিশ্ব বৃদ্ধু বৈন্ধু,
এই ভাসে, এই হাসে, মিলায় আবার ;
এসোড় বা কোধা হ'তে,
ফিরে যাব কি জগতে,
কিছুই জানি না ঠিক্ ঠিকানা ভার!

বিন্দু বিন্দু পড়ে জল,
চঞ্চল চাতক দল
উড়ে উড়ে অন্ধকারে করে কলগান!
আমি কেন এই থানে
চাহিয়া শ্মশান পানে
কিছুতেই নাহি পারি ফিরাতে নয়ান!

20

ও কে গো কাতর স্বরে
আন্-মনে গান করে
একাকিনী বিষাদিনী চেম্বে নদী পানে!
ওবো কি আমারি মত
হাদি-বাজা বজাহত!
ফোটে না কুহুম আরু সাধের বাগানে!

গীতি। —\*

[কাফি--যং।]

জীবন বন্ত্রণা-মর,
কিছু—কিছুই নাই স্থোদর !
করি প্রেমামৃত পান
যুমার পাগল প্রাণ,
কে ভারে জাগালে অসময় !

বসত্তে নিকুঞ্জ বনে
কুহরে কোকিল গণে,
ধনবালা প্রফুল বয়ান;
যৌবন-সীমান্তে আসি
ফুরার সাধের হাসি,
টাদিনী যামিনী অবসান!
কোধা সে নন্দন বন,
কোধা সে ক্থ-ৰূপন,
আরু কেন দেহে প্রাণ রয়!

## নিশীথ সঙ্গীত।

(भारमभूर्विमा-गामिनी गाभन।)

ঘিতীয় প্রহর নিশি,
কি প্রশাস্ত দশ দিনি!
ক্যো'লায় ঘ্যায় তক লতা,
বাতাস হয়েছে স্তব্ধ,
নাই কোন সাড়া শব্দ,
পাপীয়ার মূথে নাই কথা।

থুমার আমার প্রিরা ছাদের উপরে
জ্যো'ন্নার আলোক আসি ফুটেছে অধরে।
শাদা শাদা ডোরা ডোরা দীর্ঘ মেঘগুলি
নীরবে থুমায়ে আছে থেলা দেলা ভূলি,
একাকী জাগিয়া চাদ তাহাদের মাঝে,

দূরে দূরে নীল জলে
হ'একটা তারা জলে,
আমার মূথের পানে দীপ্ দীপ্ চার,
ওদের মনের কথা বুঝা নাহি যায়।

বিশ্বের আনন্দ বেন একত্র বিরাজে।

O

একা বসি' নিৰ্জ্জন গগনে বল শশী কি ভাবিছ মনে, এক্টুও বাতাস নাই তবু যেন প্ৰাণ পাই তোমার এ অমৃত কিরণে।

8

ফুলবনে ফুল ফুটে আছে,
কেহ না সঞ্চরে কাছে কাছে,
তেমন আমোদ ভরে
কে আর আদর করে,
আজি সমীরণ কোথা গেছে!

æ

নীরব প্রকৃতি সমুদর,
নীরবে প্রাণের কথা কর,
সমীর স্থাীর স্বরে
সেই কথা গান ক'রে,
আহা, আজি কেন নাহি রে!

মানবেরা ঘুমা'লে এখন,
মোহমন্ত্রে হ'লে অচেতন,
নিসর্গের ছেলে মেলে
কেন গো রয়েছ চেলে!
তোমরা কি সাধের স্থপন ?

٩

আমার নরনে ঘুম নাই,
কেবল ভোদের পানে চাই,
এক একবার ফিরে
চেয়ে দেখি প্রেয়ণীরে
আদরে গোলাপ ভূলে অলকে পরাই।

Ъ

শিশুর স্থলর মূথ
দেখে পাই অর্গ-স্থধ,
মর্ত্তে স্থপ সুবতার প্রকৃল্ল বয়ন,
কিন্তু এই হাসি হাসি
পরিপূর্ণ ভালবাসি
মুধ নাই প্রেরদার মুধের সমান।

`>

সৰ চেৰে স্থাকৰ
তৰ মুখ মনোহৰ,
বিহৰণ হইয়া বাই হৈছিলে তোমাৰ;
ভূত ভাৰী বৰ্তমানে
কত কথা জাগে প্ৰাণে,
জানকী অশোক বনে দেখেছে ভোমাৰ;

>•

কেবরী বিষাক্ত শর,
হুর জর মর মর
থর থর কলেবর পাগলের প্রায়—
কি চক্ষে হে! দশরও দেখিল তোমার,
তুমিই বলিতে পার
তুমি—ই বলিতে পার
ভাবিয়া বিহুরল মন বুরা নাহি যায়।
ওই রে জীবন-দীপ নেবো নেবো প্রায়—
ওই রে জীবন-দীপ নেবো নেবো প্রায়—
মনের সকল মাধ ফুরায় ফুরায়—
কাথা রাম রাজা হবে বলে ধনন দার!

>>

জনিতে দেখেছ তুমি বাদে বাদ্মীকিরে,
কিরণ দিরেছ সেই পর্ণের কুটীরে।
তপোবনে ছেলে ছটী
কচিমুখে হাসি ফুট
জননীর কোলে বসি' দেখিত তোমার,
কি বে সে কহিত বাণী
জালে তাহা ফুল রাণী,
জাগে মহা প্রতিধ্বনি অমর গাধার;
করি সে অমৃত পান
পৃথিবী পেয়েছে প্রাণ
ভারত-পাতাল আজো অমরার প্রার!

> <

কবিতার জন্ম হয় তোমার কিরণে,
ফুটে ওঠে বসস্তের ফুল ফুল বনে,
যৌবন তরঙ্গ রঞ্চে
গড়ায় সাগর সঙ্গে,
অবিয়ে আনন্দে মগ্র নন্দন-কাননে।

20

কথনো নামিয়া ভূমে, আচ্ছেন্ন শোকের ধ্মে, শাশানে যোগিনী বালা কাঁদে উভরার, শিহরি সকল প্রাণ সেই দিকে ধাবমান কি যেন আকাশ-বাণী ভূনিবারে পায়।

۶ د

এখন ভারতে ভাই,
কবিতার জন্ম নাই,
গোরে বোদে অটু হাদে কেরে কার্ ছারা ?
হা ধিক্! কেরঙ্গ বেশে
এই বান্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াদ্ সব উদ্ধি-মুখী আয়া ?

30

নেক্ডার গোলাপ ফুলে
বেঁধে খোঁপা পর্চুলে
ছিটের গাউন পোরে আহলাদে আকুল !
পরস্পরে গলা ধরি'
নাচিছেন থেন পরী!
কি আশ্চর্য্য বিধাতার বুঝিবার ভুল!

১৬ কেন এ অলীক ভূষা, সরস্থতী অকলুষা, ওই দেপ হাসিছেন বিম**ল** শানা! হেলিয়া নলিনী রাণী,
কোন্ প্রাণে থঁজে আনি
গাঁথিয়া দোপাটী মালা দিব আচরণে ?
ছ-মিনিটে ব'রে বাবে ম'রে বাবে ফুড প্রাণী;
দিওনা মায়ের পায়ে প্রাদাদি কুমুম আনি!

١٩

সব চেয়ে স্থাকর
তব মুখ মনোহর,
হেরিয়া স্থান বর পশু পক্ষী প্রাণী
সচেতন স্থাচেতন
সকলে প্রাফুল মন,
কি স্থায়ত স্থাছে ওই স্থাননে না জানি !

ንኩ

প্রিয়ার পবিত্র মুখ
উদার স্বরগ স্থা,
কেবল আমারি তরে বিধির স্কলন ;
কেহ নাই চরাচরে
গাণ ভোরে ভোগ করে
কানে নাই এ প্রমন্ত নেশার নয়ন।

তুমি শশী সকলের
মোহমন্ত্র হৃদরের,
নয়নের পারিজাত কুমুম অমর,
রপরদে চল
চারিদিকে অবিরল
উছলে উছলে চলে সুধাংও সাগর।

₹•

করি ও অমৃত পান
প্রাণে হর বলাধান
শুক তক্ষ মূঞ্জরে, সঞ্চরে সমীরণ,
কুল কোটে থরে থরে
লতা সব নৃত্য করে,
উল্লাসে উন্মন্ত প্রায় মানুষের মন।

23

চক্ৰবাক চক্ৰবাকী
আনন্দে বিহবল আঁথি,
হরিণী হরষভরে দেখিছে ভোমায়;
ভোমারি অমৃত ভূথে
ছুটিয়াছে উন্ধ্ৰে
না জানি কি পাখী ওই শানা গায়!

জাগিল সকল তারা
প্রেমানন্দে নাডোগারা,
মেঘগুলি ঢুলি ঢুলি কোথায় চলিল!
লুকায়ে চপলা মেয়ে
থেকে থেকে দেখে চেয়ে,
কি যেন মনের কথা মনেই রহিল।

২৩

যোগীর প্রশাস্ত মন,
শান্তিময় ত্রিভ্বন,
সমস্ত নক্ষত্র এক বিচিত্র স্বপন;
তোমার স্থধংশু শশী
তাঁহার প্রাণেতে পশি
করেছে কি অপ্রূপ রূপের স্থলন।

₹8

আনন্দ—আনন্দ তাঁর হৃদয়ে ধরে না আর অমূর্ত্ত আনন্দমর মূর্ত্তি মনোহর, আলিগন প্রাণে প্রাণে কি আজ উদর ধ্যানে! সমস্ত ব্রহাণ্ড এক আনন্দ দাগর।

₹¢

কবির প্রাণেতে পশি
আচম্বিতে কে রূপসি
বীণাকরে খেলা করে হসিত বন্ধানে
অলস অপাকে চার
কবি নিজে মোহ যায়
জগৎ জাগিরা ওঠে একমাত্র গানে!

২৬

শোকার্ক্ত নিরাশ প্রাণে
চার তব মুখ পানে
ও মুখ দর্পণে দ্যাথে সেই মুখ খানি,
তোমার অমৃত পিয়া
বৈচে আছে তার প্রিয়া
হেরিয়া জুড়ায় তার কাতর পরাণী।

२१

প্রানপতি দেশান্তরে,
বুক তার কি যে করে
বলিতে পারে না সতী তোমা পানে চার,
সর্বাদশী রশিজাল
বলে "সে তোর ক্ষাছে ভাল"
একেলা একান্ত মনে শেহার তোমার।

উদাসিনী চার যাকে
সে এসে দাঁড়ায়ে থাকে
দৃষ্টিপথ প্রাস্তভাগে ভোমার কিরণে,
শুনি বাতাসের বাণী
মনে করে ধ'রে আনি;
ধেওনাক পাগলিনী প্রেমের বপনে!

२२

কেন তোর ফুল রাণী
বিরস বদন থানি,
হাসি নাই মধুর অধরে,
বিলোচন ছলছল
কপোলে গড়ার জল
মনে মনে কাঁদ কারু তরে!

೦ಿ

পুরুষ পাংগুল মতি,
মনে তার অধোগতি,
মূধ তুলে চেয়ে আছে মিছে স্বর্গ পানে ;
সরল হৃদর লুটি
আহলাদে বেড়ার ছুটি,
আর তুমি দেখা তার পাবে কোন থানে!

ধিক্ রে অধম ধিক্
ভালবাসা 'প্রেটোনিক্'
ছন্মবেশী রসিক মধুর "মিয়ু মিয়ু,''
প্রেমের দরাজ্জান্,
আকাশে ঢালিয়া প্রাণ
সজোরে পাপিয়া হাঁকে 'পীহ পীহ পীহু'।

৩২ .

হুৰ্বহ প্ৰেমের ভার
বলি না বহিতে পার
চেলে দাও আকাশে বাতাসে ধরাতলে !
(মিটায়ে মনের সাধ
চালিয়া দিয়াছ চাদ)
চেলে দাও মানবের তথ্য অঞ্জলে !

**೨**೮

উপলে অমৃত রাশি
মুখেতে ধরে না হাসি
বিষের প্রেমিক গুছে প্রিয় স্থধাকর,
প্রেয়সীরো থর থর
হাসি মাথা বিষাধ

আর কিছু নাই হুণ,
ভই চাঁদ, এই মুণ,
বেন আমি জরান্তরে ফিরে হুই পাই;
বাই আমি বেই থানে
বেন আমি খোলা প্রাণে
এক মাত্র পবিত্র প্রেমের গান গাই।

\_\_\_\_

নিশাস্ত দঙ্গীত।

5

আহা দিয় সমীরণ!
কোণা ছিলে এতক্ষণ,
এস মোর আদরের চির-সহচর!
আলুথালু হ'রে প্রিয়া
আছে স্থে ঘুমাইয়া,
আলুথালু কুন্তলে স্থে থেলা কর!

ş

বড় তুমি চুল্বুলে,
গোলাপের দল খুলে
ছড়ারে কপোলে চুলে হাসিয়া আকুল !
তোমারি আনন্দোৎসবে
মন্ত ফুল তক্ত সবে,
মুদিত নয়ন পক্ষ করে চুল্চুল্।

9

আহা এই মুথ থানি—
প্রেম মাথা মুথ থানি—

ক্রিলোক-সৌন্ধ্য আনি কে দিল আমার!
কোথার রাথিব বল,

ক্রিভূবনে নাই স্থল,
নয়ন মুদিতে নাহি চার!

8

সদাই দেখি রে ভাই,
তবু যেন দেখি নাই,
যেন পূর্ব জন্ম কথা জাগে মনে মনে !
অতি দূর দিগন্তরে
কে যেন কাতর স্থাকে
কেঁদে কেঁদে ওঠে কণে ক

¢

উঠ প্রেরসী আমার—
উঠ প্রেরসী আমার—
ফ্রন্ত ক্রণ কত বতনের হার!
হেরে তব চক্রানন
বেন পাই ত্রিভূবন
অন্তরে উথলে ওঠে আনন্দ অপার!
উঠ প্রেরসী আমার!

4

প্রতি দিন উঠি ভোরে

আগে আমি দেখি তোরে

মন প্রাণ ভরি ভরি সাথে করি দরশন !

বিমল আননে তোর

ভাগিছে মূরতি মোর,

মুমস্ক নয়ন ছটা যেন ধানে নিমগন।

٩

ভোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছারা,
মনেতে জন্মেছে মারা ভালবেসে স্থবী হই!
ভালবাসি নারী নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
সদাই আনক্ষে আমি চাদের কিরণে রই।

উঠ প্রেরসী আমার উঠ প্রেরসী আমার জীবন-জ্ডানধন হুদি ফুণহার! উঠ প্রেরসী আমার!

ð

মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রমেছে ভব,
সমূথে ও মূশশনী জাগে অনিবার !
কি জানি কি ঘুম ঘোরে,
কি চক্ষে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভূলিতেরে পারিব না আর !
নয়ন-ভাষুতরাশি প্রেমমী আমার !

٥.

ওই চাঁদ অতে বায়!
বিহল ললিত গায়,
মঙ্গল আরতি বাজে নিশি অবসান;
হিমেল হিমেল বায়,
হিমে চুল ভিজে বায়,
শিশির মুকুতা জালে ভিজেছে বয়ান;
উঠ প্রেয়সী আমার, মেল নালন নয়ান!

ধুমকেভু



## ধূসকেতু।

(>२१ व्याधिन, वृथवात, পूर्विमा, >२৮৯ সাল।)

>

এই যে উঠেছে ধৃমকেতৃ!
কে বলে রে অমঙ্গল-হেতৃ!
কি মহান্ শুভ পুছহ
গ্রহ তারা করি তুছহ
ওড়ে যেন বিজয়ের কেতু!

₹

ওই ! শুক্তারার মতন
মুধ-প্রতা প্রশাস্ত কেমন !
ফদিও আহৃত কায়া
কেমন উদার ছায়া !
মুখেই প্রকাশ পায় মাতুষ যেমন !

.

এক দিকে চক্র অস্ত যায়,
অন্য দিকে অক্লণ উদয়,
মধ্যে কেতু দীপ্তিমান্
মহামনা তেজীয়ান্
স্বগৌরবে দাঁড়াইয়া রয়।

ভূবে যাবে ক্লণকাল পরে তপনের কিরণ সাগরে এখনো মুখেতে হাসি অস্তরে আনন্দ রাশি, মহতের মন নাহি মরে।

æ

মেহেতে চাঁদের পানে চার ফেন আলিঙ্কন দিতে যায়; পূর্ব্বদিক পানে চেয়ে ফোন মহানিধি পেয়ে আনকে আপনি চ'লে যায়।

1/2

ধায় তিমী ধরার সাগরে,
মহাশূন্য অনস্ত অম্বরে
ধেয়ে ধেয়ে অবিরত
বল হে দেখিলে কত
মহানু বড়বানল প্রজ্জনিছে দিগু দেগস্তরে !

কত কুল কুল চন্দ্ৰীপ স্বভাবের স্থার প্রদীপ, তেজস্বী মনের কাছে স্বেহ যেন ফুটে আছে, হর্যভরে করে দীপ্দীপ্।

Ъ

বল কত তোমার মতন
ধার ধ্মকেতু অগনন,
পথের ঠিকানা নাই,
তারি কাছে ছুটে যাই
পাই যারে মনের মতন।

S

তুমি এক প্রেমের পাগল, আপনার ভাবে ঢল ঢল, কে তোমার ভালবাসে, কে তোমার উপহাসে, ক্রক্ষেপ নাই সে সকল।

>•

পতক্ষের পাগল পরাণ,
অনাসে অনলে তাজে প্রাণ,
তপনের কাছে তৃমি
তাই কি এসেছ ভাই!
বিধিব কি এমনি বিধান ?

>>

আসিয়াছ বহুদিন পরে,
ধরণীরে দেখিবার তরে,
আনন্দে ভগিনী তব
করেন মঙ্গলোৎসব,
দিকে দিকে পাখী গান করে।

5 >

কুস্থমের সৌরভ লইরা,
সমীরণ চ'লেছে ধাইরা,
চঞ্চল চাতক সব
করি করি কলরব
ছুটিয়াছে উন্মত্ত হুইফ

চলেছে বকের মালা
নীলাকাশ করি আলা
করিবারে ব্যঙ্গন তোমার,
নীরদ দিরেছে দেখা,
আবরিতে রবি রেখা
শুই কিবে আদে পার পার !

১৪
ঘেরে আছে নিগন্ধনাগণ,
কিবে সব প্রফুল্ল আনন,
কেমন হরষ ভরে
তোমারে বরণ করে!
মাজে তুমি কেতু বিমোহন!
১৫
মালুষে জানে না তব মান,
চিরকালই অমঙ্গল জ্ঞান,
এমন স্থলর রূপ,
করিয়াছে কি বিরূপ!
৯দি-হীন মিছে বৃদ্ধিমান।

আজো আছে পশুদের দলে, পরস্পারে সভ্য ভব্য বলে, নিজের পেটের দার অন্যাকে ধরিরা থার, সবে একা চার ভূ-মণ্ডলে।

59

রাজা আর রাজ-অফুচর বিষম কঠোর স্বার্থপর, কেবল নিজের তরে নিদারণ কর্ম্ম করে বাধাইয়া দারুণ সমর।

১৮
পরের দেশেতে চুকে,
পরের ছেলের বৃকে
মারে রুখে আগুনের গুলি,
কেনরে কি দোষ ভোর
করিয়াছে রে পামর প
মামুষ, মামুষে যাও হৃ . ?

এ পশুষ্টে, বীরত্বের নামে আজো সবে পূজে ধরাধামে ! ভীষণ রক্তের নদী বহিতেছে নিরবধি, রাক্ষদেরা মেতেছে সংগ্রামে।

২০

কতই অর্থের নাশ, কতই হৃদয় হ্রাস, বৃদ্ধির বিবম অপচয়! তবু স্বার্থ সাধিবারে, মাহুযে মাহুয় মারে, পর-ত্রুথে অন্ধ ত্রাশয়।

२३

চারিদিকে হাহাকার শ্রবণে পশেনা তাঁর, বন্ধ-কালা পাহাড় পাধর, অতি ধীর বীর ইনি, বিশ্বজয়ী বিশ্ব জিনি, প্রস্কার শোকেতে কেন হবেন কাতর ?

গুণান্তরে লোক সবে
ভনিরা অবাক হবে

মালুষে করিত বধ মানুষের প্রাণ,

মূথে তারা ভাই তাই

মনে মনে প্রীতি লাই,
কারো প্রতি কারো লাই আভরিক টাল।

२७

শভকে ছএক জন,
দেবতার মত মন,
পুণোর প্রভার রাজে আনন মণ্ডল,
পরের প্রাণের ভরে,
প্রের মঙ্গলে অকভিরে,
পরের মঙ্গলে দেখে আপন মঙ্গল।

58

হদ্দ আট জন তার
কনিষ্ঠ সে দেবতার
প্রাণের মধুর জ্যোনা দুটেছে অধরে,
সদাই আনন্দে রর,
নংসারে সংসাতী হস

বাকী যে নক্ই জন,
তমগুণে অচেতন,
পূর্ব জয়ে ছিল বন-মান্ত্র বানর,
স্থভাব রয়েছে তাই,
কেবল লাসুল নাই,
আহার-বিহার-পটু জাসল বর্মর।

29

কি স্থার দেখিবে তুমি
মানবের জন্মভূমি !
দেখেছ কতই পৃথী কত পুণালোক,
বিহরে দেবতা সব
মূর্ত্তি মহা অভিনব,
মহান্ পবিত্র প্রাণ, অভয়, অশোক।

२१

না জানি এ নীলাকাশে
কতই স্বরগ হাদে,
কতই ফুটিয়া আছে তারকার ফুলবন !
যাও ভাই মনস্থে
বিচর ব্যোমের বুকে
দেপগে, দেখেনি যাহা মানব নয়ন !

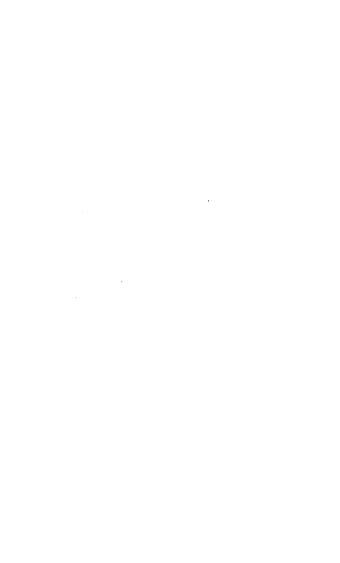

## দেবরাণী



## দেবরাণী।

۶

ম্বপন নগরে বেড়িরে বেড়াই

চুলিয়া চুলিয়া আপন মনে,

কথন বিহরি শিধরী শিধরে,

কথন বা ভ্রমি বিজন বনে।

₹

কথন কথন কলপনা যানে
আরোহণ করি আকাশে ভাসি,
দেখি বোঁ বোঁ কোরে ঘোরে গ্রহ ভারা,
ঘোরে দূরে দূরে অনলবাশি।

.0

ফিরে ফিরে চাই পৃথিবীর পানে,
নিরি নদ নদী মিলায়ে যায়;
উদার সাগর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতব,
ডোরা ডোরা ডোরা রেখার প্রায়।

R

দেখিতে দেখিতে একি আচন্বিতে কোথান্ব সে সব উবিত্নে পেল ! শূন্য-শূন্য-শূন্য-শহাশূন্যমন্ত্র নীল নিথর আকাশ এল।

¢

আহা আহা একি সমূৰে আমার, একি এ বিচিত্র আলোকোদয়, চক্ত স্থ্য নাই, অপরপ ঠাই, কোটি কোটি যেন চাঁদের কিরথে সদাই কিরণময়!

49

ভাসে নীলাখরে ফুলে ফুলমর
প্রসারিত পথ সমূধে একি !
পদ পরশনে চমকিয়া ফুল
ফুটিরে হাসিল আমারে দেখি।

কুক খুক বুক গল্পে ভর্পুর কেমন পাবন সমীর বার ! কোবা হ'তে ভেলে আলে মুহুগীত, না জানি কে হেন মধুর গায় !

Ъ

না জানি কোণায় বাজে বেণু বীণা, উদাস—উদাস হৃদয় প্রাণ, না জানি কিসের স্থ্যভি সৌরভ তর কোরে দেয় মগক্ষ যাণ!

2

বিমল-সলিলা নদী মন্দাকিনী হলে হলে যেন মনেরি রাগে কুলু কুলু ধ্বনি আধ আধ বাণী, থেলিছে কেমন মেথলা ভাগে!

5

দূরে দ্রে সব নধর মন্দার হ্বধারে দাঁড়ায়ে আছে; কত অপরূপ প্রাণী মনোহর বেড়িয়ে বেড়ায় কাছে।

রূপে আলো করি ঘুমার কেমন দেবদেবীগণ কুস্থম দলে! নেত্র-পত্র-পক্ষ কাঁপারে কাঁপারে ধীরি ধীরি অনিল চলে।

53

জ্যোতির্ম্মর বপু, রোমাঞ্চ কিরপে উজ্লিয়া দশ দিশি, মন্দাকিনী তটে যোগে নিমগন দীপ্ত দীপ্ত দপ্ত ঋষি।

১৩

নিমীল লোচন, প্রফুল্ল কপোল, হাসি রাশি যেন ধরে না মুখে; কোন্ সুধাপানে সদাই বিহবল, মহাত্রখী কোন মহান সুখে?

5.8

বহি বহি পড়ে জলে অঞ্জল, কৰক কমল ফুটিরা ভায়, লহরী-মালায় ছণিতে ছলিতে হাসিতে হাসিতে ভাতের বায়।

কূলে ফুলময় কমল কানন,
কে তুমি মা হেখা করিছ খেলা !
চল চল তব বিমল মুখানি,
হেরে জুড়াইল প্রাণের জালা।

39

ত্রিলোক-তর্পণ করুণ নয়ন, হৃদয়ে করুণা-কুস্থম-হার, সুধাংশু-কণিত ললিত শরীর, সুহেনা বসন ভূষণ ভার।

۵9

শ্রীচরণ ভাতি রাতি স্কপ্রভাত ত্রিদিবের চির অরুণোদর, অমরগণের ঘুমস্ত আনন কিরণে কিরণে ফুটিয়ে রয়।

74

অধরে উদার মৃত্ব মন্দ হাসি,
ভাসি ভাসি আসে মেহের তান,
ভূলে ভূলে কোলে বাঁণা বিনোদিনী
আধ আধ কিবে করিছে গান!

55

জড়িমা-জড়িত তমু প্রাণ মন, মোহন স্থপন সাগরে ভাসি আধ ঘুমঘোরে শুনি ধীরে ধীরে দূরে বাজে যেন ভোরের বাঁশী।

₹•

মৃত্ল মৃত্ল স্বরের লহরী প্রাণের ভিতরে প্রবহমান, বিরাপ-স্থাঘাতে বিগত-জীবন উঠিয়ে দাঁড়ায় পাইয়ে প্রাণ।

২১

উঠিরে দাঁড়ার দিগন্ধনাগণে হেরিতে ভূবন-মোহিনী মেয়ে, চমকি দামিনী দানব-বালারা এলোচুলে আসে হরবে ধেরে।

₹\$

চারিদিকে বাজে মঞ্জ বাজনা, আমোদে মাতিয়ে অনিশ বায়, দশ দিকে দশ দোলে ইক্লংং আনন্দে তোমার গানেতে চায়। ২৩

এই অচেতন দেব দেবীগণ সহাস আনন স্পন-ভোলে, ভূমি দেবরাণী সদয়া জননী ঘুমায় তোমারি অভয় কোলে।

₹8

তোমার প্রীপদ পরম সম্পদ,
সদা সপ্ত ঋষি করেন ধ্যান;
ভূচর থেচর বিশ্ব চরাচর
গাহিছে তোমার মহিমা গান।

२¢

বেন মা ও পদ পরশি পরশি
হরবে আমার জীবন বর !
মা তোমার রাঙা চরণ ছ্থানি
ধ্রিলে থাকে না মরণ ভয়।

2.5

কলিমুগে সব দেবতা নিদ্রিত, কেবল জাগ্রত তুমি; আলো কোরে আছ লাবণ্য কিরণে পবিত্র স্বরগ ভূমি!

গীতি।

<del>--</del>\*--

[রাগিণী কালাংড়া,—তাল বং।]

এমন অপরুগ রূপ কভু হেরি নাই নরনে ! কে এ বালা করে খেলা কনক কমল কাননে।

একি অপরণ ঠাই,
চন্দ্র নাই, হুর্ঘ্য নাই,
কোটি চন্দ্র হাসিতেছে বিমল রূপের কিরণে !

আপনি আকাশ মাজে চারিদিকে বীণা বাজে, দূরে দূরে ইন্সধন্ম তুলিছে নীল গগনে।

ধর গো আকাশ বালা,
মানস-কুত্ম মালা!
পাসরি যন্ত্রণা জালা লুটব রাঙা চরণে!

# বাউল বিংশতি



# প্রস্তাবন।

<del>---</del>\*---

সকের বাউল কুড়ি জন,

তুই দল, প্রতি দলে দশ জন,

আসরে খুলিয়া প্রাণ

গাহিবে কুড়িটা গান,

পর পর সূক্ষতর,

হৃদয় প্রফুল্লকর;

থোলা প্রাণে করুন প্রবণ!





প্রথম দল-

্ৰাউলের স্থর—রাগিণী ভৈরবী,—তাল একভালা। | [১]

ভবে কেউ দ্বা নয়, আমিই দ্বা।
বিরোধ বিষম লেঠা, ভালবাসি হাসি থুসি।
বিধাতা নহেন বাম,
হুপভরা ধরাধাম,
হুদয় আনন্দ ধামে নিরানন্দ কেন পুরি।

মা'র কোলে ছেলে হাসে, চাদ হাসে নীলাকাশে, উদয় অচলে কিবে হাসে উষা অকলুষী!

সকলি তো নিজ দোষ, কার প্রতি করি রোষ, পরে মিছে দোষী কোরে কেন আপনারে তুষি।

হাস খেল মনসাধে, কাজ নাই বিসম্বাদে, হুদিনের তরে আহা কেন রে ভাই রোষাক্ষি !

#### দ্বিতীয় দল--

্বাউলের হুর—রাগিণী পাহা্ী,—তাল ভেতালা।]

[٤]

ভব্লের খেলা কার।

এর, কোথাও ফাঁসি, কোথাও হাসি, েখাও ওঠে হাহাকার।

नन्त्रीरमयौ हित्रधात्रो कित्ररण कि**त्र**ण,

পেঁচা, বিচিত্ৰ বাহন,

থেলে পদ্বনে আপন্মনে, পরিয়ে পদ্মের হার-

সরস্বতী পরিয়ে পদ্মের হার।

नार्थ जानन् दर्गांठा, लांठा मक्ष ममूज ममान,

যত খেঁকী-তেজীয়ান্ ;

রাথে, প্রাণ দিয়েও পরের মান. এমন স্থজন— হরি হে, এমন স্থজন ্যথা ভার।

বিশ্বশাস্ত্র-পাঠকের প্রাণ অনস্ত উদার প্রেম শ্লেষ পারাবার,

মিট্রিটে গ্রন্থ-কাটে মহিমা ব্যেকে না তার।

প্রথম দল-

[বাউলের স্বর—রাগিলী বোগিলা,—ভাল ভেতালা।] [৩]

श्रमि कठिरन,

আমিও তো ভাই, কারো কিছু ব্ঝিনে।
আহা, সেই রসের সাগর, প্রেমের আকর, ভূলেও তাঁরে ডাকিনে!
গোলা-প্রাণ ভোলা-মন বনের পাখী,
ভূচ্ছ স্থের তরে ধোরে তারে পিঞ্জরে রাখি,
ভার প্রাণ্টা কত কাত্রে বেড়ায়, দেখেও চোকে দেখিনে।

সরল পশু, সরল শিশু, সরলা নারী, কতুই সবাই ভালবাসে, স্বাই আমারি, শ্বামি সেই, ভালবাসা পেতে পটু, ফিরে দিতে জানিনে।

ন্তন রূপের রাশি প্রাণের হাসি হাসে সুবতী, মনের কুত্হলে কৌতৃকিনী মধুর ম্রতি,

ভার, মায়ের মতন আদির কোরে নয়ন ভোরে হেরিনে।
স্থ্যোস্থায় তক লতা মনের কথা কতই ক'রে যায়,
বাতানে তেলে দ্লে বাত তুলে আলিঙ্গন চায়;
আমি, কাতান তলে কাটতে টাড়াই, দাধের সোহার মানিনে—

তাদের সাধের সোহাগ মানিনে !

তোমার উদার স্লেঞ্জ ক্ষুণে প্রাণ আছে দেহে, ক্লুপা কর হে কর্ণাময় দ্যামায়া-বিহীনে।

# দিতীয় দল—

[ৰাউলের হ্বর—রাগিণী পাহাড়ী,—তাল তেতালা।]

[8]

প্রেমের মাসুষ চেনা যায়।
তার, হাসি হাসি মুখশশী, খুসি ফোটে চেহারার।
সদাশিব, সদানন্দ, সরল অন্তর,
কেহ নাহি আপন্ পর;
সে জানে না হুনীয়াদারি, ভালবাসে হুনীয়ায়।
আপন্ মনে আপনি মগন,
চুলু চুলু চোলে হু-নয়ন,
সের, কি যেন মধুর বাশী সদাই শুনিতে পায়।

#### প্রথম দল-

[বাউলের **স্থর—রাগিণী পাহাড়ী—তাল একতালা**।]

[1]

প্রেম নহে এই মরুভূমের তরুর ফল।
তথু সেই স্থাকরে স্থা করে চল চল্।
ত্বাত্র চকোর যে জন,
উর্দুধে অনিমেরে দেখে অসুক্ষণ,
তার, দিবানিশি প্রাণ উদাসী, আঁথি হুটা ছল ছল।

বিধামূত লতা রমণী,
ফলে ফুলে আলো কোরে আছে ধরণী,
তার, আননে অমিয়া মাধা, নয়নেতে—
বমণীর নয়নেতে হলাইল ৷

জুড়াইতে জগত-জীবন ঝুরু ঝুরু কোথা থেকে আসে সমীরণ, বিনে সেই জগত্-গুরু করতক্ব কে আমাদের— থেপা ভাই, কে আমাদের আছে বলু ?

#### দ্বিতীয় দল---

বিটেলের পুর-বাণিও -ভাল একভালা।

14

ফব্লিকার.

ফ্রিকার, ফ্রিকার, ফ্রিকার।

আমি, চোক্ব জিয়ে ভধুই দেখি অন্ধকার!

আমি, ভবে ভবে কতই থঁজি সাগরের তলে,

कहे. गांशिक कहे जाल १

ত্মি. আকশি-ছাঁদা ধোৱে াদা করে দিওনা আমার।

ঘোৰ, ওলট পালট হচ্ছে কেবন, রচ্ছে সকলি.

গোল, চাকার মতন মহাচক বৌ বৌ কোরে ঘোরে আপনি,

এর, কোনটা গোড়া, কোনটা আগা গ

বিশ্ব বিভিন্ন ব্যাপার।

আছে, বিশ্বজ্ঞী-শক্তিমন্ত্রী নারা এ ধরার,

তাই নৱে নিধি পায়:

আমাৰ, সেই—ই স্বৰ্গ, চতুৰ্ব্বৰ্গ ধোৱি কেবল প্ৰেমেৰ ধণ

প্রথম দল--

্ৰাউলের স্থ্য--রাগিঝ ভৈরবী অধ্বা পুরবী--তাল চিমে তেতালা।]

[٩]

বেলা নাই, বেলা নাই রে, হয়েছে ধাবার বেলা ! ভাঙা হাটে নবীন ঠাটে আরো কক্ত ধেল্বি রে— ও পাগল মন, ধেল্বি রে রদের ধেলা !

চারি দিক্ ধুঁরার আকার, সমূথে বিষম বাাপার, কোথায় পালাব এবার, কে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা— ভ্যামার কে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা ?

# দ্বিতীয় দল—

[নিধু বাবুর হুর—রাগ ভির**ব—তাল এ**কতালা i]

[b]

সে মুধকমল সদা চল চল, হাসি হাসি,

স্থাবে দেখি রৈ ভাই।

প্রেমের আনন্দ মাঝে মরণের ভর নাই।

মধুর মধুর মধুর প্রাণ,

মধুর মধুর মধুর ধ্যান,

অতি মধুর মেই—ই দিন, পূর্ণ পরিতোষ পাই।

না জানি কোথায় কি কুল ফোটে,

সৌরভে হদর নাচিয়া ওঠে,

মত হয়ে থোলা প্রাণে প্রেমের মহিমা গাই।

#### প্রথম দল-

[বাউলের স্থর--রাগিণী ভৈরবী-তাল একতালা ৷]

[۵]

সবই গেছি ভূলে, আমি সবই গেছি ভূলে ! জাগ হে প্রাণের প্রাণ দাও মনের ধাঁদা পূলে !

ভিতরে কাতরে প্রাণী,
স্থবী ভেবে অভিমানী,
মবণ যে কি বিধাদ, বেন তা জানিনে মূলে।

আহা দে পবিত্র পদ পূর্ণানন্দ, নিরাপদ, প্রম**ু**দম্পদ আমার তাজি, পুজি নারীকুলে !

করণ কিরণে কার বিকশিল প্রেম আমার, সৌরতে উন্মত্ত হরে কারে দিলেম বিনিম্লে!

শ্বেহ, ভক্তি, ভালবাদা, মেটেনা—মেটেনা আশা, শিপাদায় প্রাণ ওঠাগত বসি স্থবা দিশ্ধ্-কুলে।

# দ্বিতীয় দল-

নিশ্বিদায় যাত্রাৰ হ্র-রাগিণী ভৈরবী-ভাল মণামান।

[>0]

সে চ্টা নয়ন !
জীবন আমার ।

ক্রিত্বন হাসিতেছে কিরপে তাহার ।

সে স্থাংশু করি পান
জুড়ায়েছে মন প্রাণ,
হেসে থেলে চলে যাব, ভাবনা কি ভার!

ষে জনো এখানে আসা, <sup>®</sup> পরিপূর্ণ সে পিপাসা; কবিরা অন্যের আশা থাকিব না আর— বেশি, থাকিব না আর।

#### প্রথম দল--

[ভল্নের হুর-রাগ ভৈরব-ভাল কাওয়ালি।]

[55]

প্রভাত হয়েছে নিশি, আসি ভাই!
আর, প্রেমের বিরাগ রাগ নাহি চাই।
হইব না পণ-হারা,
ওই জনে শুকতারা,
দর—অভি দর বাঁশরী শুনিতে গাই।

আহা কি সুগন্ধমন্ত্র
প্রিত্র সমীর বর!
জাগিরা প্রাণের গানী কি ললিত গান্ব রে।
কৃতই সাধের চাদ,
রতির মোহন কাঁদ,
সাধের স্থপন, কেন আপুনি কুরার রে!
আমিছেন উষারাণী,
বিকশিত মুখখানি,
কেমন প্রাক্তর প্রভা দিকে দিকে ভার।
প্রাক্তর কুমুম বন,
নিম্যান তারাগ্য,
দিগা দিগান্তর কিবা নুতন দেখার।

আকংগা নী**ন জন** অতি টা ান চন,

না জানি ভিতরে জা 🥏 গুভ স্থলর ঠাই !

জাগিছে জগতবাসী মুখ সব হাসি হাসি, দশদিক হাসিরাশি, এমন স্থাদিন নাই।

कन्नना ननना वृत्क, घृगारत हिल्म स्टब्स, निनमनि नतमान नारक गरन ग'रत गाँरे।

হে প্রোজ্জন দিনমণি, মহান্ সত্যের খনি, উদার আনক মূর্তি, প্রতাক হা দেখি নাথ, সদা খেন দেখি তাই।

#### দ্বিতীয় দল-

্বাউলের স্থ্য—রাগিণী ললিও ভৈরবী—তাল ভেতালা 🗓

[53]

প্রেমের সাগরে ফুলতরণী, চির বিকশিত নলিনা!

সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়—

দেখতে তোমার, থেমে দাঁড়ার দামিনী।

আননে টাদের আল, টাচর কুন্তল জাল, অধরে আনল ভোতি, নরনে মলাকিনী—

হাদে নয়নে মন্দাকিনী:

কে তুমি সুষমা সেৱে, আছ মুখ পানে চেৱে, আলো কোৱে অস্তব্যস্তা, আলো কোৱে ধরণী !

> দ্মীর আমোতে ভোর, ডেকে আনে ঘুমধোর, মধুর—মধুব গান আন্তঃ অংশ প্রাণ, কে তেন, বাজার বীণা,

> > ्याम आर्थ,

প্রাণ ধে আমার, কি হ'য়ে যায় জানিনি !

# বাউল বিংশতি।

জাগিয়া অচেতন,
ঘুমালে জাগে মন,
তুমি, সাধের স্থপনবালা, করণা কমলিনী।

ও রাঙা চরণ-তলে, ধর্ম অর্থ মোক ফলে, তুমি, মৃত্যুর অমৃত-লতা পাপ-তাপ-ফারিনী।

তোমারে স্বগদের রাধি

সদাই আনদের থাকি,

আমার, প্রাণে পূর্ণচক্রেদের সারা দিবা রজনী।

প্রথম দল---

[১৩]

## ৰিভীয় দল---

#### [38]

ছাহহ ! একি ধ্বনি শুনি কানে ! ভেসে আসে প্রাণের কথা, প্রাণের বাথা জানেনা তো আস্মা

কেন সব ভূলে কি এক ভাবে বিভোর বিহবল মন!
ভয় শীহরে, ধরধরে, উধলে নয়ন!
উধলি প্রাণের হাসি, প্রাণে ভাসি, প্রাণের বাঁশী বাজে প্রাণে!
একি আলোর আলো! কোথায় গেল জটিল কুটিল আঁধায়।
আহা আলোর মাঝে কি বিরাজে রসময়ী মাধুরী আমায়!
হ'য়েছে প্রাণের প্রাণ আগনি গাগল আপনারি বাঁশীর গানে।

প্রথম দল---

[5¢]

আর বাঁচিনে !

সে বিনে আর বাঁচিনে !

আমি যে কুলবালা, একি জালা, জলতে হ'ল রাত্রি দিনে

আমার দিবা নিশি প্রাণ উদামী, কাঁদিয়ে আকুল,

সে জন ডুম্বের ফুল ;

দেখি, তার রূপরাশি, মধুর হাসি,

জানিনে কোথায় থেকে বাজায় বীণে।

কি যে করে প্রাণে, বাঁশীর গানে,

চারিদিকে চাই;

দোষান্ত্ৰ চাৰ ;
দেখি দেখি, দেখিতে না পাই !
সে যে ধরা দিলেও বায় না ধরা, কি করি গো—
আমি যে কি করিব জানিনে !

# দ্বিতীয় দল-

[36]

কে ভূমি নবীন নারী ?
কেন গো এখনো ভোর ঘুমের ঘোরে বাঁকা নয়ন ছটী ভারি ভারি ।

আহা কার্ তরে এমন দশা, চেনা নাহি যায়,
কেন দিবে নিশি হা হতাশী পাগলিনী প্রায় !
সে তোমায় ভালবাদে মেয়ের মতন, মায়ের মতন, প্রাণের মতন,
ভূমি তার কতই সাধের হুথের সারী !

বেড়ার পাশে পাশে কি উল্লাসে দেখেও দেখ না,

অবি মানমরী ! অভিমানে মনের বাগা মনে রেখ না !

ডাক প্রাণ ভোরে পাবে তারে, দেবে দেখা, আপনি পড়্বে ধরা

তোমার সেই রসের মাগর ব্রিভাপ-হারী ।

#### প্রথম দল-

[ রাগিণী বেহাগ,—তাল একতালা। ] [১৭]

কোথার ! দাও দরশন ! কাতর হয়েছে প্রাণ, রহে না জীবন ।

চির সাধনের ধন। ধ্যানে কেন অদর্শন। চেতন চেতনাহীন, মনে নাহি মন।

নয়ন মুদিয়া থাকি
কে যেন মুছায় আঁথি,
চমকি চাহিয়া দেখি বহে সমীরণ—
সুধু বহে সমীরণ !

থাকি বিশ্ব চরাচরে ডাকি মহা মহেশ্বরে, কেছ কি আমার ধ্বনি করে না শ্রবণ,— কাতর-হৃদয়-ধ্বনি করে না শ্রবণ ?

## দ্বিতীয় দল-

[ ''স্ব্যু—বে যাতনা যতনে, মনে দনে মন জানে। পাছে লোকে হাসে শুনে, লাজে প্রকাশ করিনে।'']

# [46]

কে, কে জানে, আমারে ভালবাসে মনে মনে ! যথন যেথানে আছি, চেয়ে আছে মুখ পানে !

কে আমার কাছে কাছে
সদাই আগুলে আছে!
দেখিবারে ডাকি প্রাণ ভোরে,—
তারে দেখিবারে ডাকি প্রাণ ভোরে;
আকাশে প্রকাশে আসি হাসি হাসি চক্রাননে।

প্রথম দল---

[55]

বস নাথ হৃদাসনে,
তোমার তরে নানা ফুলে কত সাধে সাজারেছি ত্ব্যতনে।
আজি কিরে এল আমার সেই শুভক্ষণ
কার্ এ সন্মুথে বিভাসিত প্রভামর প্রফুল্ল আনন
আমার প্রাণের মতন, ধাানের মতন, মনের সাধের মতন
কারে দেখি বেন স্থলগনে!

পেহ-কারাগারে অরুকারে ঘোর অত্যাচার,
আহা, কেমন কোরে সহু করে এ জাগ্রত মূরতি তোমার!
যে যথন্ ডাকে ভোমায়, দেখা তারে দাও, তার মনের মতন

কেন রোমাঞ্তি কলেবর, নরন বিহ্বল, কপোলে গড়াইয়া দর দর বহ অঞ্জল। আজ আমার শুভদিন, শুভক্ষণ, লুটাইব— মনের সাধে গড়াইব ঞীচরণে। শ্বিতীয় দল—

#### [२•]

এ কেমন ভালবাসা!

বল কোন্ ভাবেতে, মন ভূলাতে, দেখা দিয়ে ছল্তে আসা ! অধ্যে উদার হাসি স্থারাশি হরে অভিমান,

নরনে বাজে বীণা মধুর তানে আলসে অবশ করে প্রাণ; জগতে রূপ ধরে না, চোক্ ফেরে না, মেটে না প্রাণের পিয়াসা।

এস হে নয়ন জলে চরণ ধুয়াই হৃদয়ে দাঁড়াও,
তুমি তো আমারে বেশ বৃঞ্তে পার, আপনারে বৃঞ্চিত না দাও
আহা কেন বৃঞ্চিত না দাও!
এ কেমন ঢাকাঢাকি লুকোচুরি, প্রাণের পিরীতি তো নয় তামাদা

ভূত ভেবে ভেবে অবোধ শিশু অভিভূত হয়, তার মনের রকম মুর্ত্তি ধোরে সমুখে ভূত দাঁড়াইয়া রয় ; দেখে মনের ছবি আকাশ পটে আঁত্কে ওঠে— ভয়েতে আঁত্কে ওঠে কি চুর্দ্ধশা।

মনের ছবি ছাড়া যদি ভূমি স্বয়ং কিছু হও, আমারে কুপা ক'রে, আপনারে স্পষ্ট কোরে অবাইয়া দাও ; খোলা ভালবাসা ভালবাসি, ধাঁধার পিঞ্চী

**স্থা** হে ধাধার পিরীত্ স্ক্রাশা !

যদি তুমি আমি এক-আত্মা আরু কিছুই নাই, কেনা চরাচরে আপনারে আদরে ভালবাদে ভাই! কেন অন্য জনে প্রাণ না দিলে পূর্ণ হয় না প্রেমের আশা ?

থক্দে কি পরমানন্দ, কি মহান্ উদার উল্লাস !

ক্তাতে নরনারী অবতরি আহা কি প্রেম করেছে প্রকাশ !

তাঁদের নরনে অমৃতলীলা, মুখের প্রভা চক্রহাসা—

প্রেমিকের নরনে অমৃতলীলা মুখের প্রভা চক্রহাসা ।



# সাধের আসন



# সাথের আসন।

[কোন সম্রাপ্ত সীমস্তিনী আমার 'সারদামঙ্গল' পাঠে সন্তুষ্ট হইরা চারি মাস থাবৎ স্বহত্তে বৃনিয়া একথানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। এই আসনের নাম—'সাধের আসন'। সাধের আসনে অতি স্থন্দর অন্দর অন্দর বৃনিয়া 'সারদামঙ্গল' হইতে এই প্লোকার্দ্ধি উদ্ভ্ করা হইয়াছে;—

"হে যোগেক্ত! যোগাসনে
চূলু চূলু জনগনে
বিভোৱ বিহবল মনে কাঁহারে ধেলাও ?"

প্রদানকালে আসনদাত্রী উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধের উত্তর চাহেন। আমিও
উত্তর লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসি, এবং বাটাতে আসিয়া
তিনটা শ্লোক লিখি। কিছু দিন গত হইলে উত্তর লিখিবার কথা
এক প্রকার ভূলিয়া গিয়াছিলাম। সেই আসনদাত্রী দেবী এখন
ভীবিত নাই! তাঁহার মৃত্যুর পরে উত্তর সাধ্য ইইয়াছে!! এই
কুদ্র খণ্ড-কাব্যের উপস্কৃত আসনের নামে নাম রহিল—
'সাধের আসন'!



# সাধের আসন।

45

# প্রথম দর্গ।

<del>---</del>\*---

# মাধুরী।

۵

ধেয়াই কাঁহারে, দেবি ! নিজে আমি জানিনে ।
কবি-শুরু বালীকির ধান-ধনে চিনিনে ।
নধুর মাধুরী-বালা,
কি উদার করে থেলা !—
অতি অপরূপ রূপ !—
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে ।

₹

কহে সে রূপের কথা বসস্তের তরু লতা; সমীরণে ডেকে বলে নির্জ্জনে কানন-ফুল; গুনে, সুথে হরিণীর আঁখি করে চুল্চুল্।

ð

হাসি' হাসি' ইক্রধন্থ নীল গগনে ভার,
শারদ নীরদগণে কি কথা বলিতে চার !
স্বপনে কি দাাপে শিশু নিমীলিত নয়নে,
ঘুমারে ঘুমারে হাসে জানি না কি কারণে।
ভোৱে শুকতারা রাণী

ভোৱে ওকতারা রাণা কি যেন দেখায় আনি,' বুরিতে পারি না, শুধু আঁপি ভরি' দেখি ভা'য়।

8

চলেছে যুবতী সতী
আলো কোরে বস্তুমতী,
স্নানাস্তে প্রসন-মুখী, বিগলিত কেখপাশ;
প্রাণপতি দরশনে
আনন্দ ধরে না মনে,
বিকচ আননে কিবে মুছল মধুর হাস।

Œ

উদার অনস্ত নীল হে ধাবত অন্বাশি ! আনলে উন্নত হ'রে কোথার দেরেছ ভাই ! মহান্ তরঙ্গ রঙ্গে কি মহান া হাসি ! বল, কা'রে দেখিরাছ ? কোথা গেলে দেখা প্রি ! ø

অহো ! বিশ্ব-পরকাশী
উদার সৌন্দর্যারাশি
জলে স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত ;
যে দিকে ফিরিরা চাই
সৌন্দর্য্যে ডুবিরা বাই ;
অভ্যুন্নাসকরী, অরি
পরম আনন্দমন্মী !—
কে ভূমি, মা ! কান্তিরূপে সর্ব্যুন্ত বিভাষিত ?

কে তুমি, ভকত জন
জুড়াইতে প্রাণ মন
মনের মতন তা'র মূরতি-ধারিণী ?
সৌন্দর্যা-সাগর মাজে
কে গো এ স্থন্দরী রাজে,
আকাশের নীল জলে প্রফুল নলিনী !

কে ভূমি, প্রাণেতে পশি', ব্রিদিবের পূর্ণশী, কাস্তি-সঙ্কলিত-কায়া অপরূপা ললনা ? করি' অপরূপ আলো কি বিচিত্র খেলা খেলো ! না জানি, কি মোহ-মন্ত্রে এ অসাড় দেহ-যত্ত্বে আপনি বিহাৎবেগে বেজে ওঠে বাজনা ! ভূমি কি প্রাণের প্রাণ ? ভূমিই কি চেতনা ?

5

কে তুমি, প্রাণীর বেশে
থেকা কর দেশে দেশে

মৃগলে মুগলে ফুথসস্তোগে বিহ্বল ?
কে তুমি মানব-ছন্দ,
মৃত্তিমান প্রেমানন্দ,
নরনে নরন রাধা,
আাননে স্থাংক মাথা;
চল চল করে কোনে শিশু শতদল ?

30

কে তুমি জননী, পিতা,
নন্দিনী, রমণী, মিতা,
প্রেম-ভক্তি-শ্লেহ-রস-উদ্বি-উচ্ছাুস ?
কে তুমি মা জল-স্থল,
মহান্ অনিলনেল,
নক্ষত্র-থচিত নীল অনস্ত আকি বি ?
কৈ তুমি থ কে তুমি এই বিরাট বিকাশ ?

>>

কোট কোট স্থ্য তারা

জনস্ত অনল-পারা,

পূর্ণ-তৃণ-তক্ষ-প্রাণী

মনোহরা ধরাথানি,

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরে

कि भिन्न भद्रन्भरत !

কি ষেন মহান গীতি বাজিতেছে সমস্বরে !

চাহি' এ সৌন্দর্য্য পানে,

কি যেন উদয় প্রাণে!

কে যেন কভই রূপে একা লীলাখেলা করে !

১২

কেন, এর অন্যদিকে

যেন কিছু নাই ঠিকে, পাপতাপ, হাহাকার, ঘোর ধুন্ধমার ?

কত গ্ৰহ উপগ্ৰহ

সূর্যো পড়ে অহরহ;

ক্রতই বিষম কাণ্ড ঘটে অনিবার ?

53

হয় তো এদিক হ'বে প্রলয়-প্রবণ ; এদিকে হাইছে ষাত্রী হইতে নিধন।

উলযের সঙ্গে সঙ্গে

olema estante 378

প্রশাস ধেয়েছে রঙ্গে,

জাবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মরণ।

আপনি সমর হ'লে হুর্যা চলে অন্তাচলে, আবার সময়ে হয় উদয় কেমন !

58

নিভি নিভি তফ লভা
নধর নৃতন পাতা,
কেমন প্রফুল আহা কুসুম ফুক্র !
ক'রে যায় পরক্ষণ
ব্যথিয়া নয়ন মন,
আবার তেমনি ফুল কোটে থরে থর !

30

বিশ্বের প্রকৃতি এই,
একেবারে লয় নেই;
এক যায়, আর আসে
তরুণ সৌন্দর্য্যে ভাসে।
মহাপ্রলয়ের কথা,
কি বিষম বিষয়তা!
বিশ্ব গেছে, কাস্তি আছে,—ক্ষ্মভবে আসে না;
দেহথানি ধ্বংস হ'লে কাস্তিকুকু থাকে না।

তেমনি, এ বিশ্ব থেকে
কান্তি থানি দুরে রেখে,
চাও, বিশ্ব পানে চাও—
কিছু কি দেখিতে পাও ?—
কোথা তুমি, কোথা আমি,
কে তোর জগৎ-স্থামী ?
স্থ্য চক্র দিন রাত,

কিছু নহে প্রতিভাত।

কোথা ? কোথা ? কোথা তুমি বিশ্ব-বিকাশিনী ! এস মা ! ঘোরাককারে তিষ্ঠিতে পারিনি। তুমিই বিশ্বের আলো, তুমি বিশ্ব-রূপিনী।

59

এ বিশ্ব মন্দিরে তব

কিবে নিত্য নবোংসব !

আনন্দে অবোধ ছেলে

বেড়াই হৃদয় চেলে।

কে তুমি মা বিশ্বেশ্বরী !

দাঁড়ায়েছ আলো করি ?

সদাই সম্মুখে দেখি, তবু তোরে চিনি না।

যথন যা আসে মনে

ডাকি সেই সম্মোধনে।

মা ছাড়া মায়ের কোন নাম আমি স্থানি না।

হাঁ মা, এ কেমন ধারা,
ছেলেঁ মেরে ভেবে সারা;
যেন ভারা মাতৃ-হান,
থেদ করে রাত্রি দিন।
ভূমিও ভাদের দেখি, কোলে কোরে ভূলে নাও।
ফেহেতে স্তনেঁর হুধ কুধা পেলে খেতে দাও।
আপন স্বরূপ নাম
বলিতে কেন গো বাম।

১৯

অংশধ শিশুর ধোঁকা নিজে কেন না খুচাও!

মা'র কোলে ব'সে কাঁদে,
কে মায়া, সে বাঁধে ধাঁদে ?
এটা বলি কর্মফল,
তুমি কেন আছ, বল ?
বাছারা কাতর প্রাণে
চার মা'র মুপপানে;
ঘথার্থই সত্য বাহা
রহস্য রেথনা তাহা।
থেক না পরের মান্
দেখ মা, সংসারে কত

হারি দিকে কি যন্ত্রণ!
করে বল কে সান্তনা!
সকল বিবরে বদি সদা ভূমি উদাসীন,
বৃষ্ণিলাম আমরা মা বথার্থই মাতৃ-হান।

₹▫

এত বড় কাণ্ডখানা,
বৃদ্ধিতে না বায় জালা।
বাইবেল, কোরাণ, বেদ
মেটেনা মনের খেদ।
দর্শন শাস্ত্রের গাদা
কেবল বাড়ায় ধাঁদা।
যদি শ্লেহ খাকে বক্ষে,
চাও সন্তানের রক্ষে,
অক্কৃতি অধ্যগণে কক্ষণ নম্বনে চাও।
অপিন রহসা যাত! আপনি খুলিয়া দাও।

٤5

একি একি কেন কেন,
রদাতলে যাই যেন!
চমকি দকল তারা
যেন অনলের ধারা,
চাহিয়া মুখের পরে
কি বিকট বাঙ্গ করে!

কি খোর তিমির বাশি,
ফেলিল ফেলিল গ্রাসি!
চমকি বিছাৎ ধার,
গর্জিরা ধমকি ধার।
কি পাপ করেছি আমি,
কেন হেন অধোগামী!
হও অবোধের প্রতি
প্রসরা প্রকৃতি সতী!
রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না।
না ব্রিয়া ধাকা ভাল,

না ব্ৰয়াধাকা ভাল,
ব্ৰিলেই নেবে আলো;
সে মহাপ্ৰলয় পথে ভূলে কভুধাব না।

२२

রহস্য বিশ্বের প্রাণ,
রহস্যই ক্তিমান,
বহস্যে বিরাজনান্ ভব।
ভাই বন্ধু কেবা কার,
রহস্যেই আপনার।
প্রেম, স্বেহ, স্বত্ত, দারা,
বায়ু, বঞ্জি, স্বায়, জাং,
সকলি বহস্যমা

এ ব্রহ্নাই স্ব।

রংস্ট মনোলোভা
বিশ্বের সৌন্দর্ব্য শোভা।
স্থানের পূর্ণিমা রাভি,
টাদের মধুর ভাতি,
ফুলের প্রভুল্ল হাসি, উষার কিরণ,
সকলি কি যেন এক সাধের স্থপন।

₹8

রহস্য, মাধুরী মালা—
রহস্য, জপের ডালা—
রহস্য, স্থপন বালা
ধেলা করে মাধার ভিতরে;
চক্রবিদ্ধ স্বচ্ছে সরোবরে।
কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে।
ধেগোনীর দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

≥ €

রহস্য, রহস্যমন্ত্র;
রহস্যে মগল রন্ত্র ।
বুঁজিরা না পেয়ে তাকে
সবে 'মায়া' বোলে ডাকে।
আদরের নাম তাঁর বিশ্ববিমোহিনী !

মানবের কালে াছে
সদা যে নোইনী আছে।
যে যেমন, ভার ঘরে
তেমনি মুরতি ধরে।
শুনিয়াছি নিন্দা ঢের,
কিন্তু মারা মানবের
সকলেরি আন্তরিক অতি আদ্বিণী।

২৬

ওত প্রোত সমবেত কাহার ঐপ্রথ্য এত। কে ভূমি মা মহামায়া, বিরাট বি কায়া! দেখিতে বিহন

ভাবিতে বিহ্বল মন, কি চ স্যুমগ্নী পো! লভিতে তোমারে দেবী, ও পরম পদ সেকি

ন্ত পর্য প্রণ দোক বন্ধা বিষ্ণু মহেশ্বর চির-প্রাহরী গো

२१

নিশাস্তের লাল । ।
তরুণ কিরণ ভ.ল
ফুটাও তিমির নাশি সে নীল গগনে।

আহা দেই রক্ত রবি, তোমারি পদাস্ক-ছবি! জগতে কিরণ দেয় তোমারি কিরণে।

২৮

উদার — উদার দৃশ্য
এই ঘে বিচিত্র বিশ্ব,
পরিপূর্ণ-প্রেম-ম্বেহ
কাহার বিনোদ গেহ!
কাহার করুণা রসে আর্দ্র দিন যামিনী!
কিনি এর অধিষ্ঠাত্রী অপরূপ রূপিণী।

२३

আকাশ পাতাল ভূমি
সকলি, কেবল—ভূমি ।

এক করে বরাভয়,—
বিশ্বের নিয়তোদয়;
নিয়ত প্রনয় হয় অন্ত করতলে।
দশ দিকে পায় ক্তি,
তোমার মহান্ম্ভি,
অনাদি অন্ত কাল লোটে পদতলে!

প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্বাভ্তত অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বমন্নী কাহিং, দীপ্তি অনুপমা;
কবির বোগর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব মনের তুমি উদার স্ক্ষমা।

"যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিত। নমস্তান্ত নমস্তান্ত নমস্তান্ত নমানমঃ॥"

### দ্বিতীয় সর্গ।

श्रीधृति ७ निनीरथ।

——— গোধলি।

>

স্থশাস্ত গোধ্লি বেলা ! ননীর পুতৃলগুলি ভূলিয়াছে থেলাদেলা।

চেরে দেখে কুতৃহলে সুর্যা যার অস্তাচলে.—

কেমন প্রশান্ত মৃত্তি, কোথায় চলিয়া গেল! লাল নীল মেঘে মাথা,

কিরণের শেষ রেথা আর নাহি যার দেখা, আঁধার হইয়া এল।

,

বসিয়ে মায়ের কোলে
আদর করিয়া দোলে,
আকাশের পানে চায় তারা ফোটা দেখিতে,
হয়েছে নুতন আলো চাঁদমুখের হাসিতে।

O

 দিগস্তের কালো গার মেঘ চলে পায় পায়, চাতক বেড়ায় উড়ে, কোথা যায় জানে না।

B

স্থাতিক সমীরণ, কোপা ছিলে এতক্ষণ ?

জুড়াল শরীর মন, জুড়াইল ধরণী, ফুটিল গোলাপ ফুল, ঘুমাইল নলিনী।

.

গঙ্গা বহে কুলু কুলু,
বেন খুমে চুলু চুলু;
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়,
মাঝিরা নিম্যুমনে ঝুমুর পুরবী গায়।

(8)

তিমিরে করিয়। খান
নিম্পন দিন্দান।
সীমতে সাঁজের তারা, মন্পর্গামিনী
বিরাম আরাম্মরী আসিছেন বামিনী।

নিশ্বে।

>

রাভি করে সাঁই সঁগ<sup>°</sup>় জনঃপ্রাণী জেশে ,ই, বিচিত্র ফুটিয়া আছে তাওকার সূলবন <u>।</u> বসেনি চাঁদের মেলা; মেঘেরা করে না খেলা; উদাস, আপন মনে চলিয়াছে সমীরণ!

2

প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন আমারে ডাকে; ভূলিবার নয়, তবু ভূলে যেন গেছি কা'কে।

মশে পড়ে---ছেলে-বেলা,

মা'র কাছে করি পেলা ; মা আমার মুপপানে কতই হেহেতে চার ;— শিরুরে করুণামত্তী কা'র এ মুরতি ভারু ৫

ď

নীরব নিশীখ রাত্তি, নিদ্রা-ময় ভূতধাতী,

নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে ছাদে প'ড়ে আছি একা ;— সহসা শিররে আসি কে তুমি মা! দিলে দেখা ?

8

অপূর্ব্ব হয়েছে আলো,
ভাতি স্লিগ্ধ প্রভাজাল,
ভোরের তারার মত সুধা-ধারা মাথা গান্ত ;
এমন পবিত্র কান্তি,
এমন উদার শান্তি,
দেখিনি কথন আমি কোন দেবপ্রতিমার!

a

বিশদ বসন পরা, সীমন্তে সিন্দুর জলে,

অমায়িক মুধধানি, চক্ষুভরা সেহজল,

অনফে লোহিত পদ,

বিকসিত কোকনদ;

ধীর সমীরে যেন অতি ধীর চল চল ;

পরশে পবিত্র ধরা, কে ভূমি মা, ধরাতলে ?

4

হৃদয়, আজি রে কেন আকুল হুইলে হেন।

কতকাল দেখি নাই মারের ক্লেহের মুধ,

অতি কঠে আগ-আগ,

তাও যেন বাধ-বাধ,

প'ড়েও পড়ে না মনে ;—জীবনের কি অমুখ !

সে কাল-কালিমা টুটে আহা কি উঠিছে ফটে।

ফিরিয়া আসিছে যেন হারাণো পুরাণ স্থা।

٩

চিনেছি মা **আ**য় <sup>ভ</sup>ায় ! বিকাইব রাঙা ্ম ;

তুমিই দেবতা মম জাগ্রত রয়েছ প্রাণে,

বিপদে সম্পদে রাধ, অলফ্যে আগুলে থাক ;— যধন যেথানে আছি, চেয়ে আছ মুধপানে।

Ъ

নিশ্রায় আকুল হোলে

ঘুমাই তোমারি কোলে,
কুধায় তৃষ্ণায় করি তোমারই স্থনপান;

তুমি আছ কাছে কাছে,

ভাই প্রাণ বেঁচে আছে;

সর্বাণ সন্ধট আছে,—সন্ধা কর পরিতাণ।

S

ভূমিই প্রাণেতে পশি'
কাগায়েছ পূর্ণশী,
কি ষেন মধুর বাশী সদাই গুনিতে পাই।
এত যে কঠিন ধরা,
বজ্জাতি বিষের ভরা;
মনের আনন্দে আছি, অন্তরে যন্ত্রণা নাই।

50

তোমারি কুপার, মাগো, তে:মারি কুপার তরঙ্গে জীবন-তরী স্থথে চলে যায়; শুধু তোমারি কুপায়। তব স্বেহ মূলাধার, এ দেহ বিকাশ তার ; নির্ম্মণ মনের জল তব মহিমায়, মাত। তব মহিমায়।

১১
বিপদ-সঙ্গল মর্ক্ত্যে
মা'র বাছা রারে বর্ক্তে,
চারি বছরের ছেলে
কেন ফেলে স্থর্গে গেলে ?
আমি অতি শিশুমতি চিনিতে পারিনি গো!

>২
হা ধিক্! এ ছনিয়ার
প্রেতে শুধু পূজা পায়,
জীবিত থাকিতে প্রায় নাহি ভাঙে ঘুম!
কি জানি কিসের তরে
অত্যে পূজে আড়ম্বরে!
মনঃকঠে মৃত মা'র শ্রাদ্ধে বাড়ে ধুম্!

১৩ দাঁড়াও চরণে ধরি. প্রাণ ভোৱে পুনা করি, স্থশীতল অশুস্কলে ধুয়াইব শ্রীচরণ, আজ আমার শুভদিন, ঘটিরাছে ভাগ্যাধীন, পূরাব প্রাণের সাধ, জুড়াব তাপিত মন।

58

পুনঃ পুনঃ চঞ্চল ;—

• কোথার ষাইবে বল ?

হিমেল বাতাস কি গো ভাল লাগিছে না গার ?

ঘরে কি মা যাইবে না,

ছেলে মেয়ে দেখিবে না ?
পাবে না কি বধু তব প্রধাম করিতে পায় ?

30

ফেল'না চক্ষের জল,
কোণায় যাইছ, বল ?
এত দিনে দেখা দিলে কেন, মা জননী!
বলিবে কি কোন কথা আগে যা বলনি ?
মানব মনের কাছে
কত কি ঘুমা'য়ে আছে;—
হার! ওই পূর্বাদিক হইতেছে অরুণা!
বল গো মা বল বল, কা'র তুমি করুণা?

# তৃতীয় সর্গ।

### প্রভাত ও যোগেব্রুবালা।

————— প্রভাত।

মধুর, মধুর, আহা, কে ললিত গায় জঃ!
প্রভাত প্রতিমাথানি প্রাণেতে জাগায় রে!
চারি দিকে গায় পাথী,
সে গান ছাইয়া রাথি

ক:রের লহরী কা'র অংকাশে বেড়ায় ! উদয় অচলে আসি শোনে উয়া হাসি হাসি.

ঘুম্ ভেঙে ফুলর: নী চারিদিক্ পানে চায়।

২ মধুর মদির স্বর উঠিতেছে তরতর, অমিয়া-নিঝর যেন উপলি উপলি ধায়;

চারিদিকে সংগীতের কি এক মূরতি ভাষ !

পর-সংকলিত কামা.
সঞ্জিনী রাগিণী ক'া,
পুণ্যাত্মা পুক্ষ যেন সশ্বনিরে স্বর্গে যান ;
আকাশ বাতাস ভোৱে উদার উঠিছে গান।

g

সহর্ষ কেতকী-কুঞ্জ,
প্রফুল চম্পকপৃঞ্জ,
সোণার কদম্ব সব রসে রোমাঞ্চিত-কায়;
উল্লাসে মাঠের কোবে

ত্থের তরঙ্গ দোলে,
কাশের চামরগুলি সোহাগে গভিনে বায়।

ŧ

গন্ধবায়ু ঝুকুঝুক,
কাঁপে তকরেথা ভূক
আরামে পৃথিবীদেবী এথনো ঘুমার রে!
চলে মেঘ সারি সারি,
গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ে বারি,
কণক-ৰরণী উষা লুকাল কোথায় রে!

আবরি অরুণ-কায়া দিকে দিকে মেঘমায়া, বিচিত্র মেঘ-মন্দিরে কার এই রূপরাশি অনস্ত কুস্থম যেন ফুটছে প্রাণেতে আসি!

বেণু-বীণা-বাণ্যময়

সুথ সমীরণ বর,

হুলর স্থপনময়, নেত্রে কেন ঘুমবোর,

সে শুভ রজনী বুঝি হয়নি এথনো ভোর !

যোগেক্সবালা। ——————

অধরে ধরেনা হাস, আঁধার কেশের রাশ, কঙ্গণ কিরণে আর্দ্র বিকসিত বিলোচন ;

প্রকৃত্ব কপোলে আসি উপলে আনন-রাশি, গোগানব্দয়ী তথ্য, যোগানের গানধন।

₹

পীনোন্নত পয়োধবে
কোটী চক্র শেভো হবে,
বিন্দু শিন্দু ক্ষার করে, স্নেহে স্লিপ্প চরাচর,
আর্তিরা হিমাদ্রিমালা
স্থরধূনী করে থেলা,
স্থাকরে
স্থা ক্ষারে,
পিয়া প্রাণে বাঁচে প্রাণী, অমর, দানব, নর।

তরল-দর্পণ-ভাস, দশ দিক স্থপ্ৰকাশ: দশ দিকে কার সব হাসিমাধা প্রতিমা রাজে যেন ইজেধয়। তোমার মতন তমু, তোমার মতন কেশ. তোমার মতন বেশ, তোমারি মতন দেবী ! আনন-মধুরিমা। জোমারি এ কপরাশি আকাশে বেড়ায় ভাসি; তোমার কিরণ জাল ভূবন করেছে আলো, গ্রহ তারা শশী রবি, তোমারি বিশ্বিত ছবি : আপন লাবণ্যে তৃমি বিভাগিত আপনি। মোহিত হইরা দ্যাথে ভব্তিভাবে ধরণী।

В

অধরে ধরেনা হাস, মনে ওঠে কি উন্নাস ? অথিল ব্রন্ধাপ্ত বুঝি উদয় হয়েছে প্রাণে ? ক্ষণে ক্ষণে অভিনব মহান্ মাধ্য্য তব ! কি যেন মহানৃ গীতি বাজিয়াছে ঐক্যভানে ।

¢

অমৃত সাগরে হাসে ঘুমস্ত জ্যোছনা জল,
আহা কি জনঃহারী বায়ু বহে অবিরল!
ফুলের বেলার কোলে
স্থার লহরী দোলে,
অতি দ্র দৃষ্টিপথে অতি ধীর চল চল;
স্বাং দোহলামান্ প্রফুল্ল কমল বনে
কে তুমি ত্রিদিবরাণী বিহর আপন মনে ?

4

কে এঁরা সঙ্গিনী সব ?
লোচনের নবোৎসব,
উদার অনৃত জ্যোতি, স্থগংশু-কলিত কায়া,
বেডিয়ে বেডায় যেন তোমারি প্রাণের ছায়া।

ŀ

আকৃল কুস্তগজাল,
আননে অপূর্ব আলে'
নয়ন করুণাসিন্ধ, মূর্ত্তিমতী সামায়া;
বৈড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমারি প্রাণের ছায়া।

Ъ

অমৃত সাগরে ভাসি,
মৃত্মন্দ হাসি হাসি
আদরে আদরে তৃলি, নীল নলিনী আনি,
মিটায়ে মনের সাধ দাজাইছে পা ছুধানি।

>

আমিও এনেছি বালা। প্রেমের প্রফুল মালা, মৌরভে আকুল হ'য়ে পারিনি পরাতে গায়; দজল নয়নে শুধু চেদ্ধে আছি রাঙা পায়।

## চতুর্থ সর্গ।

#### नम्बन कानन।

\_<del>\_\_\_\_</del>\_\_\_

দিগন্ত-লবাট-পটে সাধের নন্দন বন,
আধ আধ ঘুম্ঘোরে যেন কি দেখি স্থপন।
ফুটিয়াছে পারিজাত, যেন কত শুকতারা
উঠিয়াছে নীলাকাশে মাথিয়া স্থার ধারা।

স্পূৰ্ক সৌরভ মর
কি স্থ সমীর বয় !
পুলকিত মনঃপ্রাণ, সাধ যায় দেখিতে,
কতই ফুলের গাছে
কত ফুল ফুটে আছে,
কতই হয়েছে শোভা সে ফুল-মাধুরীতে !

না জানি কেম্ন ভর

ফুলশবার মনোহর,
চিরফুল ফুলদলে
চাঁদের হাসির ড ় .

কেমন ঘুমার হুখে অমর অমরীগণ !

সমীরণ ঝুর্ ঝুর্ স্বেদলব করে দূর, কেমন হুরভি খাস, হাসি মাখা চক্রানন !

\* 8

কিবে মন-মুগ্ধ-কারী,
কল্পতক সারি সারি,
দাঁড়েয়েছে অতিথির প্রাইতে কামনা।
মধুর অমৃত ফল,
জ্যো'লামর লিগ্ধ জ্ল,
ধা চাহিবে, অজ্জুদ, নাই কোন ভাবনা।

6

কিছুই কামনা নাই,
মনে মনে ভাবি তাই,
কেন বা পশিতে চাই
দেবতার ঘুমাবার আরামের মরমে ?
নির্জ্জনে দাঁড়ায়ে একা
ঘুমস্তের রূপ দেখা
দেখে, দিগক্ষনাগণ শিহরিবে সরমে।

169

যুমস্ত রূপের রাশি নিজ ভল ভালবাসি। দেখি বুক্ ভেঙে উঠে, কি ফুল রয়েছে কুটে !

কি এক আলোয় ্গৃহ আলো হয়েছে কেমন!

আলুধালু হয়ে প্রিরা
আছে স্থাব ঘুমাইরা;
মুক্তবার বাতারন,
বুকুকুক সমীরণ;
চাঁদের মধুর হাসি
আাননে পড়েছে আসি,
বিগলিত কুন্তল
কি মধুর চঞ্চল!
ভি দেবী কি মধুর অচেতন

মধুর মূরতি দেবী কি মধুর অচেতন ! নিমীলিত নেত্র ছটী যেন ধানে নিমগন।

٩

কপোদে কমল শোভা,
কমলার মনোলোভা;
ভালে দ্বিপ্প জ্যোতিগ্রতী;
বিরাজেন্ সরস্বতী;
নিখাদে জুলের বাস:
অধরে জড়িত হাস
দেখি—দেধি—ঘড দেখি দেখিবার বাড়ে সাধ;

মনঃপ্রাণ থেকে ভোর ; নয়নে প্রেমের লোর ; যুমস্ত নীরব রূপে না জানি কি আছে যাদ !

আহা, এই মুখখানি,—
স্বেদ্যাখা মুখখানি,—
থ্ৰেমভৱা মুখখানি
ত্ৰিলোক-সৌন্দৰ্য্য আনি, কে দিল আমান্ন!
কোথার রাখিব বল—
রাগিবার নাই স্থল,
নয়ন মুদিতে নাহি চার;
হাদয়ে ধরিতে না কুলান্ন!

উঠ, প্রেয়দী আমার— উঠ, প্রেয়দী আমার! জীবন-জুড়ান ধন, হুদি ফুলহার! উঠ, প্রেয়দী আমার।

> 
 কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি চোকে দেখেছি ডোরে,
এ জনমে ভূলিতে রে পারিব না আর !
প্রেয়সী আমার !
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার !

ভোষার পবিত্র কারা,
প্রাণেতে পড়েছে ছারা,
মনেতে জন্মেছে মারা; ভালবেসে স্থবী হই;
ভালবাসি নারী নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
ভালবাসি আগনারে, মনের আনন্দে রই।
প্রেমনী আমার!
নয়ন-অম্ভরাশি প্রেমনী আমার!

১২
তোমার মুরতি ধোরে
কে এসেছে মোর গরে ?
কে তুমি সেজেছ নারী ?
চিনেও চিনিতে নারি ;
উদার বাবণো তব
ভরিষা রয়েছে ভব ;
তুমিই বিশ্বের জ্যোতি ;
হৃদ্পল্মে সরস্বতী ;
প্রেম মেহ ভক্তি ভাবে দেখি ভনিবার!
প্রেমনী আমার !

ওই চাঁদ অস্তে যায়, বিহন্দ ললিত গায়,

মকল আরিতি বাজে, নিশি অবসান ;
উঠ, প্রেরসী আমার !
তোমার আনন থানি
হেরিবারে উহা রাণী

আসিছেন আলো কোরে হাসিছে বয়ান। উঠ, প্রের্মী আমার, মেল, নলিন নয়ান।

38

ত্তিলোক-সৌন্দর্য সেই প্রিয়া! ভোর প্রিয়ম্থ, ধদরে ররেছে জেগে দেব-স্কৃত্ত্বভি স্থথ! শচীর ঘুমস্ত মুখ দেবরাজ! দেখনি ? মহাস্থেথ মহীয়সী আমাদের অবনী।

50

থে যুগে ভোমরা জাগ, সকলেরি জাগরণ ;
এ যুগে নক্ষন বনে সবে ঘুমে অচেতন।
আমাদের মন্তা ভূমে
কেহ জাগে, কেহ ঘুমে;
ফুর্যা বার অস্তাচকে, রাত্রে হয় চক্রোদ্য।
এ চির-পুর্ণিমা-নিশি তেমন ফুক্র নর।

সেই মুথ, শুভ মুথ, মেই সুধ, পূর্ণ সুধ;

অমরের অপরূপ স্বপ্ন স্থা নাহি চাই।

কে বলে ? "ধরার কাছে কালের চাতর আছে:

কালো কালান্তক মূৰ্ত্তি

আচন্বিতে পায় ক্ৰি ;

রোগ শোক সঙ্গে তার,

চতুর্দিকে ধুন্ধার; হিহি হিহি অটু হাসে

ঝলকে বিহ্যাৎ ভাসে ;

দোরঘট চও রব. আত্ত্বে নিস্তব্ধ সব:

প্রভাতে তারার মত

কে কোথায় অন্তগত।"

এ সকল মিপ্যা কথা. আকাশ-দূলের লতা;

প্রেমের আনন্দ ধামে মরণের ভর নাই।

٥٤

নবীন-নীবদ-কায়া কিবে শান্তিময়ী ছায়া !

কে যেন ক্রণাময়ী স্বেহে কোল দিতে চায়;

ক্রীড়া করি রঙ্গভূমে, বসি বসি চোলে ঘুমে, শ্বতি শ্রান্ত হ্লান্ত আপনি ঘুমারে যায়।

26

শীতান্তে বসস্ত কালে,
কচি পাতা ডালে ডালে
ন্তন-নধর-তক্ষ উপবন মনোহর,
ন্তন কোকিল-গান
পুলকিত করে প্রাণ,
কি এক নৃতন প্রাণে শোনে মুখে নারী নর!

>>

এ চিরবসস্ত কাল
তেমন লাগেনা ভাল,
এরে যেন ভেডে চুরে অন্ত কিছু করা চাই।
অনস্ত স্থাধেরো কথা
ভনে, প্রাণে পাই ব্যথা;
অন—অনস্ত নরকেও ততটা যন্ত্রণা নাই।

₹•

পূর্ণ মহা মহেখর, বাক্য-মন-অগোচর ; নাহি প্রাণ, নাহি পাত্র, সচ্চিৎ আনক মাত্র; কার্যা নন্, কর্ত্তা নন্, ভোগ নন্, ভোগী নন্, যোগীদের ধানধন;

বের হাটের সেই পাগ্লা রতন।
 হাসির ভিতরে ওর
 কি জানি কি আছে বোর!

বুঝা নাহি যায়, তবু ভালবাসে মন।

কেবল প্রমানন্দ
কি বেন বিষম ধন্ধ,
বিকরবিহীন দশা কি জানি কেমন !
মায়া আবেরণ দিয়া
লোক চকু আবেরিয়া
আপনি অবোধ্য থাকা,
আপনে আপনা রাথা,
নিরলিপ্ত পাপ পুলো,
থাকা শুধু শুন্যে শুন্যে,
সদাই কেবলি স্থা,
হা, কি কই, কি আবাৰা !
জালাতন—জালাতন—

আবা জুড়াবার তরে

এলেন নদ্দের ঘরে।

নব কুত্হল ভরে মুখে হাসি ধরে না।

বশোলা কতই অথে

নীলমণি করি বুকে

চুমো খান্ চাঁদ মুখে, ছেলে কোলে থাকে না।

বলে "দে না যশো মাই!

কীর সর ননী খাই।"

কাঁলো কাঁলো আধ বাণী
ভবে কেঁলে হাসে রাণী;

২৩

অঞ্লে ধরিয়া তাঁর স্থির আর বাঁথে না।

ব্ৰজ বালকের যোটে
গোধন শইয়া গোঠে
বাজারে মোহন বেণু
কাননে চরান্ ধেছ।
সকলেই ভাই ভাই,
আনন্দের সীমা নাই।
যখন যে ফল পার
কাড়াকাড়ি কোরে ধার;

७ एम्ब् উश्वत मूर्थ,७ भएए छश्वत त्रक;

কত কারা, কত হাসি, কত যান অভিমান। কোথায় আমার হায় সেই শাদা থোলা প্রাণ।

₹8

শারদ পূর্ণিমা নিশি;
কি মধুর দশ দিশি!
অনস্ত কুস্থমে সাজি
হাসে লতা-তক্ত-রাজি।
অথপ্ত-মণ্ডল চাঁদ,
প্রেমের মোহন ফাঁদ।
শ্বরি সেই ব্রহ্মবালা
আসি নটবর কালা
ধীর সমীরে
যদুনা তীরে,

জুড়াতে বিরহ জালা সে পুলিন-বিপিনে আদরে বাজান বাঁশী ঢালিয়া অমৃত রাশি। মনের, প্রাণের সাধে বাঁশী বলে 'রাধে রাধে কোথায় মানিনা মোর! জে বিনে বাঁচিনে।

দেখা দাও অধীনে।'

ર¢

নানা কথা ওঠে মনে;

যাব না নক্ষন বনে

যাই আমি ফিরে যাই সে কমলকাননে,

দেখিলে যোগেক্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে।

## প्रका मर्ग ।

## অমরাবতীর প্রবেশপথ।

5

দৃষ্টিপধ-প্রাস্তভাগে ওই কি অমরাবতী ? মহান্ বিচিত্র মৃত্তি, কি উদার জ্যোভিন্নতী ! অতি শুভ্র মেঘমাজে

সোণার কিরণে রাজে, সহস্র ধারার যেন বহে স্বর্ণ-স্রোভস্বতী।

₹

অম্লান চাঁদের মালা ঘেরে ঘেরে করে থেলা,

ব্যার ব্যার করে বেলা,

ক্রে দ্বে ইন্দ্রধম্ন কি ফুন্দর সেজেছে !

অতি উর্জে শিরোভাগে

বিচিত্র পদার্থ জাগে ;

মূছ মূছ দেখা যার,

মূছল কিরণ গার ;

ঠিক্ বেন ছারাপথ ।

বিষয় পতাকা মঙ

দীর্ঘাঙ্গ আকাশে চেলে না জানি কি উড়েছে!

Ġ

মৃত্ল মৃত্ল ভান ভেসে ভেসে জ্বালে গান, সুদ্র মধুর বাঁশী ভেসে ভেসে জালে, যার; ইস্তাদি জমরগণে ঘুমার নক্ষনবনে,

পুরমাঝে কারা তবে মনের আনন্দে গায় ?

8

খেত শতদশমর এই কি প্রবেশপথ ?
হাসিরা উঠেছে যেন মহাত্মার মনোরথ।
 হু ধারে করিছে থেলা
 যুথিকা চামেলি বেলা।
 হু ধারে মন্দার তক্ত দূরে দূরে দাঁড়ায়ে।
 কি পবিত্র-দরশন
 দাঁড়ায়ে কন্যকাগণ!
আদরে তুলিছে ফুল কচি শাথা ফুরায়ে।

â

এই পথ দিয়া বৃঝি সে স্থাংভয়য়ীগণে
পূজিতে যোগেক্রবালা গেছেন কমলবনে 

লইয়া গেছেন কায়া
রাখিয়া মধুর ছায়া 

?

ভারাই কন্যকা বেশে
কল্পভক্ষ-ভলদেশে
কলিভেছে ফুলপেলা বিকসিত আননে ?
সেই মুখ, সেই ল্পপ,
কি জীবস্ত প্রতিরূপ !
কে এঁরা সমরবালা এ অমর ভুগনে ?

Ŷ,

\*

উড়ারে পদ্মের রেণু
প্রই বৃথি কামধের
আসিছেন ছলে ছলে মহরগমনে ?
নন্দিনীর আলোকনে
হাস্মারব ফলে ফলে,
আপীনে অমুক্ত করে, দেশে পুদ্ধ সহনে ।

চিকণ কপিল গায দৃষ্টি পিছলিয়া যায়। কিবে রুম্ব শৃঙ্গ ছটী বক্ত-অথ্যে আছে উঠি । মৃ-খানি রূপের ডাফা; ভালে শুভ্র রোমনলা. কি স্থন্দর বাঁকা ছাঁদ !

মেঘে যেন ভাঙা চাঁদ ।

ধেরে ধেরে কাছে গিরে যেন হাসি ধরে না।

নন্দিনী ঝাঁপারে গিরে

টুমেরে পয়স পিরে,

স্থির হয়ে দাঁড়াইরে এক পাও সরে না।

্ নন্দিনীর তাত্র গার
চেটে চেটে চুমো থার;
মারুবের মত আহা চুমো থেতে জানে না!
চক্ষু যেন পদ্মক্ল,
ক্ষেহরসে চুল্চুল্।
কত যেন নিধি পেয়ে
চেয়ে চেয়ে দাবে মেরে।

কেন গো আদর কোরে কোলে নিতে পারে না ?

ত ওঁরা ব্ঝি সপ্ত ঋষি
প্রভার উজলি দিশি
তমর নগর হ'তে
আসিছেন পদ্মপথে ?
বোমাঞ্চ-কিরণ-জালে যেন সপ্ত স্ধ্যোদয়।
অপ্ত-প্রাণা দিগক্ষনা চম্কিয়া চেয়ে রয়।

> 0

তাত্র শাশ্র, তাত্র জটা
বিতরে বিজলী-ছটা।
আনন্দ উছলে মুখে, লোচনে কি করণা!
কি তপ্ত-কাঞ্চন-দেহ!
সর্কান্দে উদার শ্লেহ।
কর-পদ-তল-আভা কি উজ্জল অরণা!

>>

মহেশের স্তোত্ত গানে
যান ব্যোম গঙ্গা-শ্বানে।
'হর হর মহেশ্বর!'
উঠিছে শক্তর শ্বর।
তেজোময় সঞ্চলে
পৃত করি ত্রিভ্বনে
স্থ্য যেন শুক্র প্রভা সম্বরিয়া চলিল।
চির-পূর্ণিমার নিশি পুন হেসে উঠিল।

25

কারা ওই ক্সাগ্রে, বাছনতা তুলি তুলি তরুদের কাছে কাছে
আদেরে কুসুম যাচে ?
করপুট-ভরা-ফুল, কারো করে হাসে মালা।
কি যেন কামনা লাভে
গদ গদ ভক্তিভাবে
করি কলকোলাহল না জানি কি করে পেলা।

20

ন্তন হুর স্বরে,
কি যেন গান করে,
কি যেন ভোরে সব হরবে গায় পাথী!
মধুর তানে তান;
কাড়িয়া লয় প্রাণ।
হেরিতে ধায় মন, কেন বা ধোরে রাথি!

58

কে তোরা স্থেরি মেয়ে,
জ্যাংস্পা-সলিলে নেয়ে,
বিস্থা-বসন পরি আলু করি কাল চুল,
নক্ষত্রের শিব গড়ি,
তান লয়ে মন্ত্র পড়ি,
অঞ্জলি পুরিয়া দিস্ প্রক্র মন্দার ফুল ?

54

তোমাদের পানে চেয়ে ফ্রনয়ভ<sup>্</sup>ুমহে.

**हिल्टि हत्न मा था, 🚌 किरत चारम मा।** 

কই গো তোদের ক্লেছ ?

•জিজ্ঞাসা কর না কেহ!

করেছে দারুণ বিধি

হেখাও কি সেই বিধি!

ষে যাহারে ত্বেহ করে, সে তাহারে চাহে না ?

36

গাও আরো তুলে তান

ত্রিপুর-বিজয় গান !

পূজ পূজ ভক্তিভৱে

ভক্তাধীন মহেশ্বরে !

তোদের কর্মন তিনি

ভত বাজা প্রফুল্লিনী!

যাই, বাছা, ফিরে যাই সে কমল কাননে; দেখিগে যোগেক্সবালা যোগ-ভোলা নয়নে।

# वर्छ नर्ग।

কে তুমি ?

<del>\*--</del>

.

কে ওই, আসিছে পথে !
পারিজাত পুশারথে;
আগে আগে নতখান্
গায় আগমনি গান ;
চলিয়া আসেন যত
হেসে ওঠে পদ্মপথ ;
কে, কিরণময়ী বালা
ত্রিদিব করেছে আলা ;
কি কুতুহলিনা আহা চাহি চারি দিকু পানে !

উদর অচল হতে
আপনার গৃহপথে
আসে বুঝি উবারাণী ?
কি মধুর মুখখানি !
এমন স্থলর মেয়ে দেখি নাই নয়ানে।
অথবা অমরাবতী
কোন পতিব্রতা সতী

অপূর্ব প্রভাব ধরি, আসিছেন আলো করি, "মর্ক্তোর নির্মাল দিবা জীবলীলা অবসানে ? "

> তাই বৃদ্ধি পুরমাঝে স্থমঙ্গল শঙ্খ বাজে কন্যাগণ, বৃদ্ধি তাই

আনন্দের সীমা নাই

আদিরে আদিরে আসি করে গুভ আবাহন ? আহলাদে আপনা ভূলে হেলে হুলে চুলে চুলে

বর্ষি মন্দার-ধারা পূজা করে তরুগণ গূ

চাহিন্না উঁহার পানে
কি যেন বাজিল প্রাণে,
কতই স্মরণ করি স্থাতিপটে ফোটে না;
অকারণ কি কারণ
কেঁদে কেঁদে ওঠে মন!
এই যে কি স্বপ্ন দেখে
চমকিরা পুম্ ধেকে
উঠিলাম;
ভাবিলাম:

হার সে অপন কেন আর মনে পড়ে না ৷

8

এম এম শুভাননা,
স্থাস্থল-দরশনা !
কাহার স্কলা তুমি, কার শুভ ঘরণী ?
ি থেদে মানিনী সতী !
তাজেই প্রাণের পতি ?
এদেছ অমরপুরে কাঁদাইয়া ধরণী !

æ

কেন পণ্ডিব্ৰতা মেয়ে !

আমারও পানে চেয়ে
করুণনয়নে তব ভরিয়া আসিল জল ?
আহা, সমস্থাত্থী,
অকলক-শশি-মুখী !
ত্যজেছ মানবা-কায়া,
ত্যজনি মানব-মায়া !
তোমাদেবি আশীর্কাদে বৈচে আছে ভূমণ্ডল।

4

আমি ভূমগুলবাসী,
সংগতি বেড়াতে আসি,
করি নাই ভাল কাজ;
মনে মনে পাই লাজ;
এখানে সক্লি যেন স্বপনের রচনা।

ফল ফুল তক লতা,
পরস্পারে কহে কথা;
অমৃত-সাগর-কুল
অপরূপ ফুলেফুল;
বেড়ায় অমরবালা,
কি বেন স্থাংউমালা
হইরাছে মৃত্তিমতী;
অঙ্গে কি মধুর জ্যোতি!
কিবে কালো কেশ্রাদি, বিকসিত-আননা!

আসা, এই কলেবরে সাজে কি এ লোকান্তরে ? তোমায় করণারাণী! স্থমধুর সেজেছে, স্থর্গের শোভার মাঝে কি শোভাই হয়েছে।

৮
আমারই বিজ্পনা,
কি ঘটিতে কি ঘটনা;
রক্ত মাংস দেহখানা কেহ চেয়ে দেখে না।
জীবস্ত মাসুষ হেথা দেখিতেই চাহে না।

৯ পদে পদে বধো পাই, তবু সেহে ধেয়ে যাই ; আপনার ভাবে ভূবে
ক হি আমি প্রাণ খুবে
মধুর উজ্জল ভাষা,
পরিপূর্ণ-ভালবাসা।
বুঝি কি কিন্তুত ঠ্যাকে,
মুখ পানে চেয়ে লাখে,
সদয়-হৃদয়ে কেহ ধীর হয়ে শোনে না;
বুঝিতেও পারে না;
কোন কথা কহে না।

٥ د

হুৰ্গেতে অমৃত সিকু,
পাই নাই এক বিন্দু;
সাধবী পতিব্ৰতা সতী !
স্থাবতে মা কর গতি!
তব অঞ্কণাটুকু অমৃত-অধিক ধন
পেয়ে, এ অভ্ত লোকে জুড়াল ত্বিত মন।

22

13000

আজি মা অভাবে তব ধরাধাম নিরুৎসব, প্রীহীন মলিন পতি বুঝি প্রাণে বেঁচে নাই; বাছার। শোকের ভরে

কি যে হাহাকার করে,

কল্পনা করিয়া আমি ভাবিতেও ভয় পাই।

52

থাক্ পৃথিবীরু কথা;
বাও তৃমি পতিব্রতা!
সতীরা যে লোকে যায়
পদ্মক্ল কোটে তার;
সতী-পদ-প্রশনে
জ্যোতি ওঠে ত্রিভ্বনে;
অকলত্ব রূপরাশি,
অমায়িক মুথে হাসি,
কি এক পদার্থ আহা!
পশুরা জানে না তাহা।
নির্ক্ষির অস্থরে
পুন্যবানে ভোগ করে,
ভোগ করে অতি হথে হুরবানা মধীগণ;

ভোগ করে অতি স্থাব স্থবালা স্বাগণ; আজি মা তোমায় পেয়ে, কি আনন্দে নিমগন, কি আনন্দে কাছে আদি করিছেন আবাহন!

> ১৩ দেখ, চারি দিকে 🗽 কত যেন মহোৎসব !

আনন্দে উন্মন্ত প্রার
অধীর সমীর ধার;
তক্ষ সব কুলেকুল,
কি আনন্দে চুল্চুল্!
কতই হরম তরে
লতা সব নৃত্য করে!
উথলে অমৃত সিদ্ধু;
অদুরে হাসিছে ইন্দু;
দিব্য-মূর্তি ছেলেগুলি,
হেসে করে কোলাকুলি,
তোমার রথের পানে মুগধ নরনে চার।
কা'দের সাধের ধন! আয়, তোরা বুকে আর!

১৪

প্তই শুন ওই শুন

আঘোষে তোমার গুণ

প্রমাঝে উঠিরাছে কি মধুর বাজনা!
শক্ষের মঞ্চল ধর্বনি, আগমনি গাইনা।

েকলে কোথা চলে বাও, চাও গো মা ফিরে চাও! একবার প্রাণ ভোরে হেরি ভোর মুধথানি! কের এ মানন্দধানে কেন কেঁদে ওঠে প্রাণী?

219

আর্—িক করি হেণার!
একটুও যে হথে হুণী,
একটুও যে ছবে ছথী,
অমরের অমরায় ওই সে চলিয়া যার!
কি করি হেথায়!

>9

মনে করি ধারে ধারে পদ্মবনে যাই কিবে, নির্ক্তনে গাঁথিয়া মালা, পৃজিপে যোগেক্সবালা; ফ্রিপ্তে কিরিতে নারি, কি যেন আটকে পায় কি করি তেথায়!

১৮

এলেম যাদের পাশে,
কই তারা ভালবাদে,
বুঝে না মনের ব্যথা,
এক্টীও কহে না কথা
তবু এ পাগল প্রাণ কেন রে ্নেনরি চায় !
কি করি হেখায় !

25

না আনি কি কুল দিয়া গড়া, এ আমার হিয়া, আপন সৌরভে কেন আপনি পাগল প্রায়। কি করি হেখার।

₹≎

গাও স্থাকল গান !

জ্ডাও সতীর প্রাণ!

মহান্-পবিত্র-কান্ধা কে তোমরা প্র্যাগোক,
জাতর অশোক হরে ভোগ কর সুরলোক ?

२३

নন্দন কানন-কোলে
ঘুমার ফপন-ভোলে,
ঘুমান্ দেবতা সব!
কলিসুগ অভিনব।
চল অভিনব মনে
সরস্থতী দরশনে।

ক্ষাগ্রত দেবতা তিনি
সদানন্দে শুহাসিনী।
অমৃত সাগর জল
পদতলে চল চল।

দিগন্ধনা দিকে দিকে

চেন্নে আছে অনিমিখে।

বাতাসে বাঁশীর স্বরে

প্রাণ খুলে গান করে।

আপনি আকাশ মাঝে

কি মধুর বাঁণা বাজে!

কদায় ভেদিয়া ওঠে স্তোত্রগীতি অনিবার-।

প্রেমের প্রফল্ল ফুলে শ্রীচরণ পুজি তাঁর।

२२

মনের মকুর তলে
শশী যেন স্বচ্ছ জলে,
তুবনমোহিনী মেরে
আপনার পানে চেয়ে
আপনি বিহরলা বালা
কে তুমি করিছ পেলা 
তুচ্ছ করি স্বর্গন্থ,
উথলি উঠিছে বুক।
মধুর আবেগ ভরে
মধুর অধীর করে।
চমকি চৌদিকে চাই,
ভোমা বই কিছু নাই।

তিভূবন ভূমি মাত্র !
দেখিতে শিহরে গাত্ত ;
ধরিতে, অধীর মন ;
কি পবিত্র কি মহান্ কি উদার রূপরানি !
অহো ! কি ত্রিতাপ-হারী জীবন-জুড়ান হাসি !

২৩

অধি—অধি সরস্বতী!
তব পাদপলে মতি
নির্মাণা অচলা হয়ে থাকে যেন চিরদিন!
সেই বিজয়ার দিনে
বাজায়ে প্রাণের বাণে,
ভবি ভবি হনয়ন
ভোর এই শুভানন
দেখিতে দেখিতে হই কালের সাগরে লীন!

## সপ্তম সর্গ।

### মায়া।

<del>--</del>\*--

2

একি, একি, একি মারা !
সম্প্রথ মানবী কারা
অমরার ছার হ'তে
আসিছেন পদ্মপথে,
কালো রূপে আলো করে কার্ কুলকামিনী ?
বিগলিত কেশপাশে
মতীয়া মল্লিকা হাসে,
নলিন-নরনা সতী মৃত্যন্দগামিনী ।
নাচে মা'র কোল পেরে
ভ্বনমোহিনী মেরে,
নাচে কালিকার কোলে স্বর্ণলতা দামিনী ।

₹

ফিকি ফিকি হাসি মুপে, পরোধর পিরে স্থান্ত : চোকেতে কি কথা কর, নারী বুঝে, নরে নয়। মায়ে বিবে হাসিখুসি,
মুর্তি কিবা অকলুবী !
দেখিতে দেখিতে, কই, কোণার মিলিয়ে গেল !
এ মারা, কাহার মারা, কেন গেল, কেন এল !

\* উড়িছে পদ্মের রেণু,
কর্ কেন কামধেয় ?
মারের কোলের কাছে
নিন্দানী দাঁড়ারে আছে।
কি স্থন্দর দরশন।
করপে আলো পদ্মবন।
এরাই কি মারা কোরে
মাছবের মৃত্তি ধোরে
করিল কুহক-ধেলা ?
দিবসে চাঁদের মেলা,
সব যেন জ্যোগামার,
নক্ষত্র ফুটিয়া রয়,
চেবে দেখি, কিছু নয়; যে দিন, সে দিন।
মারাবা মুরতি ধরে নবীন নবীন!

8

কি দেখে আমার মুখে

মারে বিদ্নে হাস স্থাথ ?
অতিথি জনের প্রতি কুপা বুঝি হয়েছে ?
আননে নয়নে তাই ম্বেহ ফুটে রয়েছে।

â

য়থন প্রথম দেখা,
কোথা থেকে এলে একা
পীতাভ-ফুনীল-বর্ণা এই পদ্মপথ মাজে,
চক্রমানগুলে যেন শশাহ্ন-শামিকা সাজে।

৬ গতি কিবে শুভঙ্করী.

হ্ধীর তরঙ্গে তরী,
আধ আধ মাতোরারা!
লোচনে আনন্দধারা।
শ্বেহ রব করি করি,
হুনয়ন ভরি ভরি
দেখিতে দেখিতে আসি মিলিলে নিদ্দিনী সনে।
জুড়াল নরন মন তোমাদের দরশনে।

9

সাধ গেল ধেরধনো !
কোলেতে দেখিতে কন্যে।
তাই কি মানবী রূপে পূরালে া বাসনা ?
আজি আপনার কাছে
আরেক প্রার্থনা আছে,

পূৰ্ণ কর সেই আশা;
যে জন্তে এ স্বৰ্ণে আসা,
অন্তর্থামিনী দেবী বৃদ্ধিতে কি পার না ?

৮
জান না কি অয়ি মুধ্রে !
তোমারি অমৃত ছুগ্নে
জীব-সঞ্জীবনী বিদ্যা লভেছে অমরগণ ?
চ্নিবার কালবশে
অভিতৃত মহালসে,
বোর নিজা নিমগন;

তবু দ্যাখ দ্যাথ, আহা, কি মতেজ, সচেওন, মুখে কি জাবস্ত প্ৰভা! উজলে নন্দন বন।

5

ওই প্রোধারা ধরি,
তপ, জপ, যজ করি
মানব দানব রক্ষ কেবা কি না পেয়েছে !
আমি গো সামান্ত নর,
প্রার্থনা সামান্ত তর,
ত্যুক্তক এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে ?

এস, স্বৰ্গ-কামধেমু ! ওই শুন বাজে বেণু ! কে যেন ডাকিছে মোৱে, অমবার ভিতরে

### সাধের আসন।

চল যাই ধীর ধীর, আমাদের পৃথিবীর দেখি সাধনা সাধু সব কি আননেদ বিহরে।

>>

কেন গো কপিলা মেরে !
র'লে মুখ পানে চেরে ?
অসস্তব শুনে যেন
অবাক্ হইলে, কেন ?
আহা, অমরপুরে বুঝেছি পাবনা স্থান
ত দেহে থাকিতে প্রাণ ।

52

মনে মনে ভাবি তাই,
দেখে গুনে চলে বাই;
তাও তুমি নও রাজি।
আমার, মানবী সাজি
কেন স্তোভ দিতে চাও,
দাও—পথ হেড়ে দাও!
তুমি তো শ্রীমতী সতী!
অমরার দারবতী;
প্রার্থনা তুমি পূরাতে শের ন

প্রার্থীর প্রার্থনা তুমি পূরাতে শের না ? কামধেলু নাম ডং জগতে কেমনে রবে ? আসিয়াছি নদীতীরে নামিতে দিবে না নীরে, ভ্ষার ফাটিবে বুক ় জহো একি যাতনা ়

20

এথন বল কি করি

হৈ গোধন-কুলেখরী!

অথবা, তোমার চেরে

সদয়া তোমার মেয়ে;

তোমায় নন্দিনী রাণী!

আতিথেয়ী বোলে জানি;

প্রভাব যে কি বিচিত্র

ব্রেছেন বিশ্বামিত্র।

কর গো কাতর প্রতি কুপাবলোকন!
নিদ্ম হ'বো না দেবী মানের মতন।

>8

এই স্বর্গে বিনা দোবে

এই কপিলার রোবে

অপুত্রক হইলেন দিলীপ নূপতি।

বড় বাথা পেরে মনে,

বশিষ্ঠের তপোবনে

হয়ে তব অফুচর সেবিবেশন নিরস্তর ওই পাদপল্লে রাধি দৃঢ়রতি মতি।

36

জাঁরে ভূমি চন্দ্রাননে,
আহা, সেই শুভক্দে।
বর দিয়া হিমালয় গিরির গহররে,
প্রসন্না করুণাম্যী
দিলে পুত্র ইক্রন্ধয়ী
রঘুবংশ-প্রতিষ্ঠাতা রঘু বীরবরে।

১৬

ছাড়ি দে পৃথিবীপুর
আমানিরছি অতি দুর,
তোমাদের কাছে দতী!
দেখিতে অমরাবতী।
পুর দেই মনস্কাম,
দেখাও অমরধাম!
সাজ্জন-সঙ্গতি কারো হয় না বিফল।
ফিরে গিয়া হেথা হতে
কি কব দে ভূভারতে গ
আমাদের মাতৃভূফি
দেখিয়া এদেছ ভূফি।

কি আছে এ অমরার,
সকলে জানিতে চার।
উাহাদের সে কৌতুকে
পূর্ণ করি কি যৌতুকে ?
তোমাদের মেহ ভিন্ন কি আছে সম্বন ?

নানা-বন্ধ-মর তহু

অত্যাগর ইত্রধফু

আহা এ তোরণ যার ফুকর এমন !
অমরার অভ্যস্তর না জানি কেমন !

১৮
চল, দেবি, লবে চল;
অপরাধ থাকে, বল!
ক্ষমাশীল বশিষ্ঠের হোমধেত্ব নন্দিনী!
হা এল সরল মনে
নিবেদিত্ব শ্রীচরণে,
হেথাকার রীতি নীতি স্তব স্তুতি জ্ঞানিনি।

50

এই বে প্রসন্নম্থী, অতিথি করিতে স্থথী আনন্দে আসিতেছিলে;
হেসে পথ ছেড়ে নিলে;
সহসা কল্যানী, কেন বিরস-বদন ?
পদ্মপথে পদ্মবনে
গতি রোধ কি কারণে?
ভাকি ও ৪ ক্পিলা! কেন ক্রিছ বারণ ৪

২ •

দিলীপের ভাগাবলে
কপিলা পাতাল তলে
বন্ধ ছিল, বৃঝি তাই
বাধা দিতে পারে নাই।
আমার কপালে আজি
উলটিয়া গেল বাজি,
কিছুতেই হইল না আশার স্থসার।
কপিলে, কি দোব আমি করেছি তোমার ?

**२**>

ক্ষুদ্ৰের নিকট-গামী প্রার্থী নহি দেবী আমি। ছোট বড় কারো কাছে কেহ বেন নাহি বাচে হায় মাহুযের মান স্বর্গেতেও জানে না! মধ্যালা মানিনী মেরে,
নির্জনে তাহারে পেরে
যা গুমি তাহাই করে।
ধিক্ কাপুক্ষ নরে!
আপন মেয়ের মত কেন মনে ভাবে না ?

**२**२

মধ্যাদা সরলা সতী,
কি স্থলর জ্যোতিয়তী !
আসি মানবের ঘরে
ত্রিকুল পবিত্র করে।
আহা, সেই অভয়ার
দরশন কি উদার !
হাসি হাসি কি আনন,
কি প্রভুল বিলোচন !
আনন্দ-রতন বক্ষে,
পূর্ণচন্দ্র শুক্লপক্ষে !
জ্যোশমার জগং ঘন পেরেছে নূতন প্রাণ।
অমুরক্ত ভক্রগণে আনন্দে করিছে ধান।

২৩

মানবে করুণা তিনি সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী। সর্বাণী পরাংপরা,
অস্করাত্মা আলোকরা।
ভাক্ত ভক্তে নাহি বুবে,
কদরে না পার খুঁজে।
অভিন্ন পদার্থ, আহা।
ভাতি পারে না ভাহা।
ভেবে তাঁরে ভিন্ন জন
করে এসে আক্রমণ।
কি পাতক, কি যে হানি,
বুবে না ভা ক্ষুদ্র প্রাণী।
কদর্যোর কি অকার্যা,
অমর্যাদ কি অনার্যা!

নীচাশয় নরলোকে দেখে চটে গেল প্রাণ। সে ঘোর নরক, তায় স্কুড়াবার নাহি স্থান।

₹8

উদার স্বরগ ধাম,

এও তার প্রতি বাম !

কোথায় দাঁড়াই বল,

দাঁড়াবার নাই স্থল ।

পশিব মনের বলে এ অমরপুরীতে

আপনি উপুলে যদি

বেগে ধেয়ে নামে নদী,
সামুবে দাঁড়ায়ে তার, কার সাধ্য ক্ষিতে ?

२¢

থাক্ মান্বাবিনী গাভী !

সকল দেবতা পাবি,

পাবিনি আমান্ব।

দেবতা দেখিতে ভাল,

তাই তোৱ লাগে ভাল।

মান্না চুগ্ধ পানে তোৱ,

তাৱাও নেশান্ব ভোর।

যে জন যেমন, বিধি তেমনি মিলার।

২৬ যোগাতে তোমার মন

বলি দিলে এ জীবন,
নষ্ট হবে পরকাল।
ছিঁড়ে কেলি মায়াজাল।
হয়ে তোর ভেড়া ভেকা
রুথাই বাঁচিয়া থাকা।
থাকিব আপন মনে।
যাব না নন্দন বনে।
ছাড়ো অমরার দ্বার।
দেখি আমি একবার
কি উদার, কি শ্বন্দর কাণ্ড হয় ভিতরে।

1

ভই ষে পৰিত্ৰ প্ৰভা,
কাঁদের অঙ্গের আভা ?
অংহা কি পৰিত্ৰ গান,
কি মধুর স্থর তান !
বেণু-বীণা-বাদ্যমর
কি স্থ সমীর বয় !
পিয়াসী নয়ন মোর ;
চরণে কি দিল ডোর !
নিঠুর কপিলা! তোর হাসি কেন অধ্রে ?

२१

আজি এ জন্মের মত

ছাড়িলাম পদ্মপণ।

সীমা মাড়াব না আর

কুহকিনী কপিলার।

পয়োধর দিয়া মুখে

সাধের স্থান সুখে

দেবতা দিগের মত

অধারে বুমাব কত 

বেথার ছ চকু যায় সেই দিকে চলে যাই।

কপিলার কাছে আরি এক্টুও দাড়াতে নাই।

₹₩

বে ফ্ল ফ্টেছে প্রাণে,

মেরে ফেলি কোন্ প্রাণে ?

দিয়ে যাই কারে। তরে সারদার চরণে।
ফদিফুল রাঙা পার,
আপনি পৌছিয়া যায়।

অমান, মরণহীন,
শোভা পায় চিয়দিন।
সৌরভেতে কুতৃহলী
শুঞ্জার বেড়ায় আল।
কতই কবল শোভে সে কমল কাননে।
কটেছে সকলি এর

\$5

মহামনা মনেবের অত্যানীর ভাবে ভোর্ শুভ অস্তঃকরণে :

> জাঁহাদের পরকাল পবিত্র আলোদ্ আলো। দেহ ছেড়ে প্রাণ গেছে তবুও আছেন বেঁচে। ডেমনি আনন্দভরে বেড়ান ধরণীগরে।

কিবা হাসি হাসি মূধ,
প্রাণভরা কত স্থধ !
শুনে সে মুখের কথা
দূরে যার সব বাথা।
নিমেষে জগং এক এনে দেন্ নরনে,
ব্রহ্মাণ্ড ভূলিয়া যাই, মজি স্থপ্রপনে।
স্থপনের চরাচর
উদার—উদারভর !
যথার্থ মরণহারী সারদার শ্রীচরণ।
কি চার ক্ষমর এরা, মুনে ঘোর ক্ষচেতন।

00

কি ছার্ কপিলা বুড়ী !
দাড়ারেছে পথ যুড়ি,
অমরাবতীর ভেদ
করিতে দিবে না, জেদ্ ।
না জানি পুরীর মাজে
কি ব্যাপার, কে বিরাজে।
দার পেকে দেখে দেখে পূরো জানা পেল না।
পারিজাত পূব্দারখে
আসি এই পদ্মপধে,
সতী, সেই প্রবেশিল, আর ফ্রের এল না!

৩১

এখনো সে মুখখানি হেরিতে আকুল প্রাণী। নাহি জানি কি সম্বন্ধ আছে তাঁর সনে। যতই ভূলিতে চাই, তত পড়ে মনে।

৩২

কপিলা! ছয়ার ছেড়ে দিবে না আমায় ?
 কি দিয়া বাধানো বৃক ?
 ব্ঝ না পরের ছথ।
 নিতান্তই লাভী ভূমি, কি কব তোমায়!

ಲ

এই যে ফুটিছে প্রাণে সে ভত কমলবন,
রাজিছে তাহার মাঝে সেই রাঙা এচরণ!
যতই আসিছে ধান,
ততই ধাইছে প্রাণ।
দূরে কে ডাকিছে যেন,
রুধার হেধার কেন!
চলিলাম খোলা প্রাণে সে কমল কাননে।
দেখিলে যোগেন্দ্রবালা যোগভোলা নয়নে।

The second secon

## ब्रह्म मर्ग।

# শশিকলা, স্থির সৌদামিনী ও বীণা।

শশিকলা ৷

---**\***---

•

দিকে দিকে কুঞ্জবন, পাথী সব করে গান.
ফুটেছে বাসস্তীকূল, মন্দাকিনী কানেকান্।
অনস্ত হৌবন ঘটা,
তরল রজত ছটা,
আনন্দে লহরীমালা থেলিছে খুলিয়া প্রাণ।

₹

গোলাপ ফুলের তরী ভাসি ভাসি চলি যার। থসি পড়ি শশিকলা ঘুমায়ে রয়েছে তায়। আলুথালু চুলগুলি বাতাসে থেলার খুলি, ফুটেছে মনের হাসি অমায়িক আলনে।

চাঁদের সাধের বাছা, কি দেখি: বপনে !

### স্থির সৌদামিনী।

----<del>X</del>---

Q

মেঘের মগুলে পশি
থেলা করে কে রূপমী,
থেল হুরধুনী ব্যোমকেশের মাধায়।
কাটিরা কাটিরা জটা
রূপের তরক্ব ছটা
উপলি উপলি পড়ি চমকি মিলার দ

٤

নীরদ-নন্দিনী ইনি,
নাম স্থির সোদামিনী,
সুথে লজ্জাবতী কন্যা বেলে আপনার মনে।
পাছে কেহ দ্যাথে তাকে,
সদাই নুকায়ে থাকে
ফটিক জলের ঘরে মেঘের নিবিড় বনে।

Ġ

আপনার রূপরাশি দ্যাথে মেরে হাসি হাসি, জাননে লোচনে আহা আনন্দ ধরে না !

#### সাধের আসন।

দিরেছে ভাষারে বিধি কি ংমন নূতন নিধি, দ্যাথে স্থপে আঁথি ভরি, দেখাতে চাচে না

Ġ

কহে সে রূপের কথা সঞ্জিনী সোণার লতা হরষে চঞ্চাবালা ছুটিয়া গগনে। স্থির মোদামিনী কভূ পড়েনি নয়নে। অমাম দেখেছি স্থপনে।

9

সে শাস্ত মাধুরীথানি
ভাবিয়া জুড়ায় প্রাণী,
বলিতে নিহলল বাণী
আঁকিতে পারি না,
হায়, দেখাই কেমনে!
ঘুমস্ত প্রশাস্তভাবে ভাব মনে মনে!

\_\_\_\_

বীণা।

----X----

ъ

বীৰা ! ভুবিচিত্ৰ মেং : সবে ভোৱ মুখ চে: ,

তুমি কি না মকাকিনী-ভরঞে বাঁপায়ে যাও ং

হাসে মুখ, নাচে চুল, কচিমুখী পঋতুল ! মনীরের সঙ্গে সঙ্গে কি গান গাহিলা ধাও !

>

তোর গানে চেলে প্রাণ কিল্লরে ধরেছে গান। 'মেণের মূদক্ষ বাজে, ভূমি ভার দামিনী; চমকে সপ্তমে স্বর, ভস্তর তত্ত্ব

ভন্ত ভন্ত উধাও উধাও ধাও, কোথা যাও জানিনি।

:0

ধীর সমীর হতে সংগীত অমৃতক্ষরে; প্লাবিত তৃষিত প্রাণ স্থধীর স্কৃষিধ্ব স্থরে। নিদাধের রৌজে দধা জুড়াইতে পৃথিবীরে বর্ষা-নিশার বারি পড়ে যেন স্থাস্তীরে।

55

কিবা নিশা দিনমান, প্রাণে লেগে আছে তান। সুস্বপ্র-দংগীতমন্ত্রী সরগের কাহিনী। মধুর মধুর চির-পূণিমার বামিনী!

## কিম্ব-গীতি।

#### 

্রাগিণী কালাংড়া—তাল ঝাপভাল। }

মধুর---মধুর তোর রূপ
যামিনী !
হর্ষে হর্ষময়ী শশি-সোহাগিনী।
তারকা-কুসুম-বনে
থেলিছ আপন মনে,
কি যেন দেখি অপনে মায়ার মোহিনী।

নীল আকাশ তলে
স্বর্গের প্রদীপ জ্বলে
আকাশ-গঙ্গার জল
করিতেছে চলচল,
কালের ছটার জালে দোলে মন্দাকিনী।

হাসিয়া উঠেছে কুল, ফুটেছে সন্দার ফুল, হরষে অমরবাল চারিদিকে বিজা বেশা, এ খেলা ভোমার ধেলা; তুমি মারাবিনী। বাসবের সাড়া পেরে
চমকি দামিনী মেরে
পালাল সোণার লভা
ধাঁধিরা চোকের পাতা
সহস্র লোচনে চান্
আর না দেখিতে পান্।
কোথায় লুকাল হার নীরদনদিনী!

পাতালে বাস্থকী কণী ছড়ার মস্তক-মণি, ছ এক্টী শ্ন্যে ছুটে উঠেছে আলোক ফুটে, এমন মাণিক আর কোণাও দেখিনি।

মক্বত বিহ্বল প্রায় অধীরে চলিরা বার, দাড়াইয়ে দিগক্সনা, কি উদার দরশনা! গভীর প্রশাস্তমনা কার সীমস্তিনী।

নীরব ধরণী রাণী, হাসিছে আনন থানি, বিগলিত কেশপাশে কতই কুস্থম হাসে নাচিছে আছুরে মেয়ে গিরি-নিব্রিণী। সাগর লাকায়ে ওঠে
উল্লাসে উন্মন্ত ছোটে,
আকাশ ধরিতে ধার
কি জানি কি দেখে তায়,
উল্লাসে চমকে গার চঞ্চল চাঁদিনী।

হিমাজি-শিধর পর
হাসিছে মানস সর,
মধুর মোহিনী বালা
মুকুরে মূরতি ধেলা,
মধুর মাধুরীযন্ত্রে
করেছ মারার মস্ত্রে

## নবম সর্গ।

षामनमाञी (मरी।

----

গীতি।

[ রাগিণী ললিভ—ভাল কাওয়ালী।]

প্রাণ কেন এমন করে, (আমার) কি হ'ল কি হ'ল রে অস্তরে।

ৰ বিশাৰ ২০ সে অভয়ে। অমি তিভুবৰ মূৰ

করে কার্ অন্তেষণ,

কাতর নয়ন কার তরে ! তাজি এই মর্ভাভূমি,

কোধা চ'লে গেলে তুমি কি জানি কি অভিমান ভৱে।

.....

>

তোমার আসনধানি
আদরে আদরে আনি,
রেখেছি যতন কোরে, চিরদিন রাখিব;
এ জীবনে আমি আর
তোমার দে সদাচার,
সেই ফ্লেহ-মাধা মুখ পাশরিতে নারিব।

২
সাক্ষাৎ আমার প্রাণ
'সারদামকল' গান,
অসম্পূর্ণ পড়েছিল, যেন মরে গিয়েছে;
বেস্করা বীণার মত
জানি না কি দশা হ'ত!
তোমারি আদরে দেবি! ফিরে প্রাণ পেয়েছে

ক্সাহিত্য সংসারে তুমি
কুকুমার জ্লভূমি,
তোমার সেহের গুণে কত রকমের জুল
জুটে আছে থরে থরে;
কেমন সৌরভ ভরে
সোহাগসমীরে কিবে করিতেছে চুল্চুলু !

৪
তোমার উৎসাহ-ধারা
বিচিত্র বিহাংপারা,
কতই বোবার মুথে কত কথা জুটেছে;
কতই পরমানন্দে,
কত মত ছন্দবন্দে,
কত ভাব ভ্রমায়,
ইংরাজি ফ্রাশি কত বাঙ্গাবায় বলেছে।

¢

চলিয়া গিয়াছ ভূমি, কি বিষপ্ত বঙ্গভূমি; সে অবধি আজো কেন দেশে কি হয়েছে যেন।

নিকৃষ্ণ কাননে আর্ কোন পাথী ডাকে না ! ভাগীরথী-ভীর থেকে আর্ বাঁশী বাজে না ! মানস সরসে হার পদ্ম ফুটে হাসে না ! অর্গের বীণার ধ্বনি ভেসে ভেসে আসে না ! এ দেশে ভারতী দেবী বৃঝি প্রাণে বাঁচে না !

\*

সেই প্রিয় মৃথ সব, সেই প্রিয় নিকেতন, সেই ছাদে তরুরাজি শ্নো শোভে উপবন, সেই জাল-ঘেরা পাঝী, সেই খুদে হরিণী, সেই প্রাণ-খোলা গান, সেই মধু যামিনী,

কি যেন কি হয়ে গেছে ! কি যেন কি হারায়েছে ! কেন গো দেখার যেতে কিছুতে সরে না মন ?

কৰে কার আবির্ভাবে, থাকে যে কি এক ভাবে, অভাবে সে ভাবে আর সেই সব থাকে না : দোলায়ে ফুলের বন
চোলে গেলে সমীরণ,
সেই ফুল হাসে, হায়, সে সৌরভ আবসে লা !

Ъ

কে গার কাতর গান,
কেন শোকাকুল প্রাণ,
প্রাণের ভিতর কেন কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণী!
আজি কি বিজয়া এল,
ভিন দিন কোথা গেল!
কেন ম: আনন্দময়ী! কাঁদো কাঁদো মুখধানি?

۵

হুথের অপন, কেন
চকিতে ফুরার বেন,
হারালে হাতের নিধি, আর নাহি পাওরা যার :
রয়েছে অজনগণে
যে যার আপন মনে,
নির্জনে বাতাস শুধু কোরে ওঠে 'হার! হার!'

30

হা দেবী! কোণায় তুমি গেছ, ফেলে মর্ত্তাভূমি স্নোণার প্রতিমা জলে কে দিল রে বিসর্জন ! কারো বাজিল না মনে, বজাঘাত ফুলবনে : শাহিত্য-সুখের তারা নিবে গেল কি কারণ !

22

ওই যে স্থানর শশী,
আালো কোরে আছে বিদ !
চিরদিন হিমালম,
কি স্থান্ধর জেগে রর !
ফুন্দরী আফুবী চির বহে কলম্বনে ;
স্থান্ধর মানব কেন,
গোলাপ কুস্ম যেন ;
ক'রে যার, ম'রে যার অতি অৱক্ষণে !

25

ভোরের গানের মত,
ভোরের তারার মত,
মধুর স্থানর মৃতি ত্রিদিব-ললনা;
ভোরে ভোরে জাসে, যার,
কেহ নাহি দেখে তার,
রেণে যার কোমল কুমুন্ধলে
নির্মাল চুয়েক ফোটা শিশিরাঞ্কণা!

20

আহা সেই স্বর্গের নিবাসী, চলে গেছে!

রেখে গেছে

স্কল্ জনের মনে যাবার সময় সেই প্রাধকাটা বিষাদের হাসি।

38

সেই মুখধানি মনে
কেন পড়ে কণে কণে,
করণ নয়ন হুটী সদাই প্রাণেতে ভার,
হা দেবী! ভোমায় আর দেধিব না এ ধরার।

34

অমরার পদ্মপথে
পারিজাত পুশরথে
কিরণ-কলিত-মুর্ত্তি ভোমারই মহাপ্রাণী
অপরপ রূপ ধরি,
যেতেছিল আলো করি;
চেনো চেনো কোরেছিয়, চিনিতে পারিনে রাণী।

১৬ কেনে উঠেছিল প্রাণ,

बत्न अरमहिन शान,

বুক কেটে বারবার
উঠেছিল হাহাকার;
উঠিল বাতাম ভোরে কি যেন আকাশবাণী.
তব্ও তব্ও আহা নারিত্র চিনিতে রাণী!

١٩

ত্মিও আমার দেখে
চেরে ছিলে থেকে থেকে,
চক্ষে গড়াইল জল,
মুখখানি ছলছল!
কেন গো কি পেলে ব্যথা!
কিছন্যে ক'লে না কথা ?
ব্বি বা আমারি মত
শ্বিৰ অবিরত,
এই পরিচিত জনে
প'ড়ে, পড়িল না মনে!
প্লারধ বেকে নেমে কেন কাছে এলে না?
দেখা পেবা দেখা; কিছু ব'লে গেলে না!

24

সকলি পড়িছে মনে গ্ যেন সেই পদ্মবনে যোগেক্সবালার কাছে
বে সব সঙ্গিনী আছে,
থেলিতে তাঁদের সনে দেখেছি আমি তোমার;
কঙ্গণ নয়ন ছটা এখনো প্রাণেতে ভার!

23

সকল মতীর প্রাণ, স্থমধূর ঐক্যতান ;

স্থরপুরে একতরে কি মধুর বাজিছে !
ঘুমায়ে মায়ের কোলে সুখে শিশু শুনিছে !
সে সব সতীর মাঝে দেখেছি আমি তোমায়
করণ নয়ন ছটা এখনো প্রাণেতে ভায় !

٥ ډ

আহা সে রূপের ভাতি, প্রভাত করেছে রাতি ! হাসিছে অমরাবতী, হাসিতেছে ত্রিভ্বন, হুদয় উদ্যাচল আলো হয়েছে কেমন !

## দশ্য সূর্।

## পতিব্ৰতা।

ক্রিভি

[রাগিণী **বলিত,—তাল কা**ওয়ালী I]

অহং !—সম্থে হ্মক্ল একি !
দেবি, দাঁড়াও নয়ন ভোৱে দেবি !
ত্যজেছ মানব-কারা,
আজো তাজ নাই মায়া !
একি অপরূপ ছায়া—একি !
করুণ নয়ন দুটী
তেমনি রয়েছে ফুটি,
তেমনি চাঁচর কেশ, বেশ;
মলিন্ মলিন্ মূখ,
কেন গো কিনের দুধ !
ভালবানা মরণে মরে কি ?

5

সতীর প্রেমের প্রাণ, পতি প্রতি একটান;

অমর দে ভালবাদা, মরণেও মরে না।

ন্বৰ্গ থেকে এসে, তাকে অলক্ষ্যে আগুলে থাকে,

সে দেখে নয়ন ভোরে, কেহ তারে দেখে না।

শোকে কেঁদে উভরায় পতি যদি ডাকে ভায়, প্রকৃতি নিত্র হয়,

কি খেন নিঃসরে বাগা বহমান্ প্রনে ,
না জানি কি শক্তি-বলে
সভীত্ব তপের কলে
আকাশে প্রকাশে আন্যালে আকাশে

ು

কিবে শাভিনয় মুখ ! হেরে দূরে বয়ে ছুখ, প্রফু**র কপোল ব**হি গড়ায় নয়নজল। যত সাধ ছিল মনে,

পূর্ণ সেই ভাভকণে; বিয়োগ-কাভর প্রাণ করণায় স্থনীতল।

8

সে অবধি স্বপ্ন-প্রায়
সদাই দেখিতে পায়
পত্নীর করণাছায়া বেড়াইছে কাছে কাছে,
চারিদিকে মূচমনদ
অপুর্ক ফুলের গদ্ধ,
করণ নয়ন হুটী মুখপানে চেয়ে আছে।

Û

স্বর্গ সর্ব্যমন্ত্র
সভীদের পিত্রালম্ন,
সে আদরে ভভ স্নেহে ভবুও টেঁকে না মন,
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে
কার্ম্থ পড়ে মনে,
•কার্ভরে পাগদিনী ! ধরাত্রে বিচরণ ?

"মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভাতা মিতং হতঃ। অমিত্স্যতু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজ্য়েং ?"

> অহহ পৰিত্ৰ ভাষা! কি উদাত্ত ভালবাসা।

কে দিশ উত্তর পূ আহা কোন্দেবী নাহি জানি! এ যে রামায়ণ কথা,

সে বে সাতা অর্ণলতা, কন্যা কবি বাল্মীকীর, পতি তাঁর রঘুবীর এ স্লোক সীতার মূধে শুনেছি মনের স্থাধে। আজি সেই শ্লোকগান কেন চমকার প্রাণ ? কথা কর বাতাসে কি ?

একি, একি, একি দেখি !

আধ আধ বিভাসিত কার্ এ প্রতিমাথানি—

আকাশে স্থলরী শ্যামা কার এ প্রতিমাথানি।

٩

তুমি প্রভাবের উষা,
স্বর্গের লগাট-তৃষা,
বন্ধার মানস সরে প্রকুল্ল নলিনী গো!
কেন মা পৃথিবী আসি
ভকার স্থের হাসি!
সতী, সাধ্বী, পভিত্রতা!
কই ভোর প্রকুল্পতা!
কে ভিড্ছে আশালভা, কি মানে মানিনী গো!

Ъ

আজি মা কিসের তরে
হাসি নাই বিদ্যাধরে,
মলিন বিষধ-মূখী, নেত্রে কেন অঞ্জল !
ভাল মান্তুষের ভালে
তুথ নাই কোন কালে;
কঠেরে নিয়তি, আরো কতই কাঁদাবি বল!

>

এস না ধরার-জার, এস না ধরার ! পুরুষ কিস্তুত মতি চেনে না তোমার । মনঃ প্রাণ যৌবন কি দিরা পাইবে মন ! পপ্তর মতন এরা নিতই নৃত্ন চার।

এস না ধরায়!

গোলাপ ফ্লের চেয়ে
ক্ষর, যুবতী মেয়ে,
মনের উন্নাদে হাদে প্রাকৃন্ন নলিনী;
দেই পুণা প্রতিমান্ন
আহা কি সৌন্দর্যা ভার!
জুড়াতে মানব-হৃদি
কি নিধি দিয়েছে বিধি!
প্রম আনন্দ ভরে
পুণাত্মা দশন করে;
কুরদিক পুরুষের কি ঘোর চাহনি!

সরল হৃদয় পুটি এ ফুলে ও ফুলে ছুটি এ ফুলে ভি ফুলে ছুটি ডুমর কলঙ্ক-কালো উড়িয়া বেড়ায়, শুন্ থান্ রবে ওর বিষাক্ত মদের বোর, ও নহে কাহারো পতি; কেন গো দাড়ারে সতি ! যাও মা অমরাবতী, এস না ধরায় আর এস না ধরায় ।

25

ছর্বাহ প্রেমের ভার,

যদি না বহিতে পার,

চেলে দাও আকাশে, বাতাদে, ধরাতলে ।

মিটায়ে মনের সাধ

চালিয়া দিয়াছে চাঁদ

কগত-কুড়ানো হাসি ;
প্রাণের অমৃত রাশি

চেলে দাও মানবের তপ্ত অঞ্জলে ।

# উপসংহার।

۵

বলে নাহি গেলে মা! আমার,
কেন দেখা দিলে গো ধরার!
ভকভারা চলে গেল,
আলোকের রাজ্য এল,
ভারাগণ গেল কে কোখায়।

₹

যেই দেশে তোমাদের বাদ,
সূর্ব্য সেথা বেতে পায় আদ।
বিচিত্র দে স্কৃষ্টি কার্বা,
উদার স্থপন রাজ্য;
সর্ব্বদা পূর্ণিমা রাতি,
চিরপূর্ণ চক্রভাতি;
দূরে দূরে, স্থলে স্থান উজ্জ্বল নক্ষত্র জলে।
ব্যক্ত কুকু মধুর বাতাদ।

O

ন্নিকপ্রাণ সে দেশের লোকে
ভাল নাহি বাসে হর্যালোকে।
যথনি আলোক ভান,
অমনি মিলায়ে যায়;
রাত্রে আসে বেড়াতে ভূলোকে।

S

আহা সেই দেবী স্থলোচনা,

'পারলানস্বল' গানে প্রসন্ন আননা,

বাড়ায়ে কোমল পানি

সাধের আসন খানি

পাতিলেন, সুধালেন বসায়ে আমার
নিমগন মনে আমি ধেরাই ক্রোয়

n

হার, তিনি কোপার এখন,
অস্তগত তারার মতন !
এতক্ষণ বরাবর
করিলাম প্রশ্নেতির।
দেখাতে ধ্যানের রূপ
রচিলাম প্রতিরূপ.

শুনো ধেন ইক্রধফু
কান্ত, স্থানিবস্ত তন্তু;
পরালেম আবরি আনন
কলনার বিশদ বসন।
এ অবন্তুঠন মাজে
না জানি কেমন রাজে—
কেমন সুন্দর সাজে,
কার মুথে করিব শ্রবণ!
হায়, তিনি কোথায় এথন!

5

আর্ত আকৃতি থানি— জীবস্ত মাধুরী থানি— প্রাণের প্রতিমা থানি কার করে সমর্পণ করি ! কোথা সেই শ্যামাঙ্গী স্থলরী !

٩

সরল সরস মন ভাবে ভোর বিলোচন ; কার আছে তাঁহার মতন !

#### সাধের আসন।

মনের ঘূমের খোরে
কে দেখেছে প্রাণ ভোরে
আধ আধ মেঘে ঢাকা চাঁদের কিরণ 
দ

Ь

প্রাণ খুলে ধরিয়াছি গান,
আপনার জুড়াইতে প্রাণ—
গাহিতে তোমার গুণগান —
করিতে তাঁহার স্থতি বাঁরে করি ধ্যান।
করি অমুরাগ ক্ষেহ
শুন্য করি বঙ্গভূমি
কোথায় রয়েছ ভূমি,
বসি কোন্ দিবালোকে
চিরপুর্ণ চন্দ্রালোকে
শোরপুটে করিতেছ পান!
আমার এ ছদরের গান।

৯
আহা সেই মুখথানি—
স্বেহমাথা মুখথানি
কেইই দিবে না আনি আৰু এ নেয়!
কোথা—সহদয়া দেবি! গিয়েছ কোথায়!

50

শুভ শ্বৃতিধানি তব জাগিতেছে অভিনয়, কুশ্বমের, আতরের সৌরভের প্রায় তৃমি চলে গিয়েছ কোথায়! সে সব প্রকুল কুল গিয়েছে কোথায়!

The second second second second

## শোক সংগীত।

কুল কোটে না আর সাথের বাগানে,

মুকুলে মরিরা যার বাগা দিরে প্রাণে!

তবু যেন চারি পাশে

সদাই সৌরভ ভাসে,

স্থদ্রে সংগীতধ্বনি; কেন গো কে জানে!

ঘুমঘোরে ভূলি ভূলি

অপনে এনেছি ভূলি

এ ম'সাকুস্মদাম করুণ ন্যানে—

হের দেবী করুণ ন্যানে!

আজি তবে আসি ভাই!
কলনা কমল বনে
গাও মধুকরগণে!
বাই, নিজ গৃহে বাই!
প্রেরসীর চল চল বিকশিত আননে,
দেখিগে বোগেক্সবালা বোগভোলা নয়নে।
প্রেমের প্রসন্ন মুখ, সারদার স্থোত্র গান,
এ জগতে এই হুই আছে জুড়াবা হান।

ইতি:

# শান্তি গীতি।

#### ~~\*~\_

# [রাগিণী **ললিত ভৈ**রবী,—তাল তেতালা।]

প্রেমের সাগরে ফুলতরবী, চির-বিকশিত নলিনী! সৌরভেতে ফর্গ হানে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়— দেখতে তোমায়, থেমে দাঁড়ায় দামিনী।

আননে চাঁদের আল,
চাঁচর কুন্তল জাল,
অধরে আনন্দ জ্যোতি, নয়নে মন্দাকিনী—
হাসে, নয়নে মন্দাকিনী:

কে তুমি স্থমা মেয়ে, আছ মুখ পানে চেয়ে, আলো কোরে অস্তরাস্থা, আলো কোরে ধরণী।

সমীর আমোদে ভোর,

ভেকে আনে যুমঘোর,
মধুর—মধুর পান
আলদে অবশ প্রাণ,
কে গো, বাজার বীণা,
যুমায় প্রাণে,
প্রাণ যে আমার, কি হ'য়ে যায় জানিনি!

জাগিরা অচেতন, ঘুমালে জাগে মন, ভূমি, সাধের স্বপন্বালা, করুণা কমলিনী।

ও রাঙা চরণ-তলে, ধর্ম অর্থ মোক ফলে, তুমি: মৃত্যুর অমৃত-লতা পাপ-তাপ-হারিণী।

তোমারে জ্বদরে রাখি, দদাই আনন্দে থাকি, আমার, প্রাণে প্র্চন্দ্রোদর দারা দিবা রজনী।

अच्लुर्।

# কবিতা ও সঙ্গীত



# কবিতা ও সঙ্গীত।

# নিদৰ্গ দঙ্গীত।

#### <del>--</del>\*--

্রাগিণী ললিড—তাল কাওয়ালি,—ভজনের হুর।

· কি মহান্ অরুণ উদর! (আজি রে)

(আহা) উদার—উদার এ প্রলয়!

প্রগাঢ় মেঘেতে ঢাকা.

ভান্ন নাহি যায় দেখা.

(কেবল) কিব্ৰু কিব্ৰু কিব্ৰু -ময়—

(মেঘর(শি) কিরণে কিরণে কিরণ্-ময় !

পালায়েছে সব তারা,

টান যেন দিশে-হারা,

((यम) মারার মোহিত সমুদর।

# (गाशृनि।

#### ---¥----

নীল আকাশ মাজে আধ্শণী শোভা পায়, ঐষং গোলাপী মেঘ খেরিয়ে রয়েছে তায়। উচে নীচে তর্কিয়া ভাসিছে শকুন সব. চাতকেরা উড়ে উড়ে করে কিবে কলরব। কাল মেঘে ঢাকা আছে আরক্ত রবির কায়া. আধই সোণার আলো আধ আধ কাল চায়া। দিগন্তে বয়েছে ঘিবে মেঘের ধবলা গিরি. মোণাত্র শিশুর তার দেখি আমি ফিরি ফিরি। হোপার বেগুনি মেঘ পরী যেন উচ্চে যায়. ছডায়ে দিয়েছে কিবে জরদ ওড়না গায়। মগন তপন কাছে ধুমল আবরি ওঠে. কিবে তার বুক ব'য়ে লাল লাল নদী ছোটে। অতি প্লিগ্ন রূপবতী প্রাচী দিগ্রনা-বাণী নীল বসনে কিবে চেকেছে আনন খানি ! বারস বাসার দিকে ঝট্পট্ ছটে যায়, পেচক কোটর থেকে এদিক ওদিক চার।

# নিশীথ গগন।

উদার অসংখ্য তারা ফুটিয়াছে গগনে. বচনে বলিতে নারি, শুধু দেখি নয়নে। মন যে কেমন করে, প্রাণ ধার শুনাপরে, তোদের তারকা আমি কেন ভালবাসি বে. একেলা হুপুর রেতে ছাদে ব'সে হাসি রে। চারিদিক কি গভীর, কারো সাড়া নাহি পাই, তবে কি জগতে আর জন প্রাণী কেহ নাই। চাঁদের ছেলের মত ফের আলো করে কে রে! জুড়াতে জীবন বুঝি শশী রেখে গেছে এরে। টাদের সাধের বাছা আয় তুই নেমে আয়, কি নাম নক্ষত্র তোর জানিতে সদয় চায়। শতবর্ষ আজি যদি না জন্মিত মানবেরা. হইত খাশান সম পৃথিবীর কি চেহারা! কেমন জীবস্ত আহা ঘুমঘোরে অচেতন, ক্ষিরোদ সাগরে যেন খুমাইয়া নারায়ণ! কতই প্রতিমা দেখে নিমীলিত নয়নে নবীন প্রেমিক সব নব নব স্বপনে ! সরল সরলা আহা থাক থাক সুথে থাক, সাধের ঘুমের ঘোরে পথ ভূলে যেওনাক ! বড় ভালবাসি আমি তারকার নাধুরী, মধুর-মূরতি এরা জ্ঞানেনাক চাতুরী।

# শ্মশান ভূমি।

---X---

>

শ্নাময় নিস্তর প্রাস্তরে,
তটিনীর তটের উপরে,
বিহর শাশান ভূমি,
পড়িয়ে রয়েছ তুমি,
অভাগার নয়ন গোচরে।

Ş

বেন পোড়ে কোন অচেতনা জননা, শোকেতে নিমগনা, নাহি সুখ ছুখ জ্ঞান, দেহ ছেড়ে গেছে প্রাণ, কুরায়েছে সকল বাতনা।

৩

পাগলিনী যোগিনীর বেশ;
ভেঁড়া বাস, ভেঁড়াখোঁড়ো কেশ;
বিষম কালিম: ঢাকা
কলেবর ভন্ন মাথা,
হাড়মালে ঢাকা গলদেশ

# বসন্ত পূর্ণিমা।

---

মধুর মধুর তোর রূপ, যামিনী !
হরবে হরষময়ী শশী-দোহাগিনী !
তারকা কুসুম বনে
ধেলিছ আপন মনে,
কি যেন দেখি অপনে মারার মোহিনী।

( দূরে প্রিয়জনের স্বর প্রবণান্ত )
মধুর মধুর রে বাজিল বাঁশী!
চমকি অস্তর পরাণ উদাসী।
কি জানি কেমন
করে আকর্ষণ,
স্বাধীর চরুণ, নয়ন পিয়াসী।

শারদ পূর্ণিমা।

আধ আধ চাঁদের কিরণ!
শারদ পুণিমা আজি সেজেছে কেমন!
লইয়ে নীরদ মালা,
কতই করিছ খেলা,
কুল্লে আধ দুরশন, ক্ষণে অদুর্শন!

গীত নং ১।

\_¥\_

প্রভাত হরেছে নিশি, আসি ভাই !
আর্, প্রেমের বিরাগ রাগ নাহি চাই ।
হইব না পথ-হারা,
ওই জনে ভকতারা !
দ্ব—অতি দূর বাঁশরী শুনিতে পাই ।
কল্পনা-ললনা-ব্কে
ঘুমারে ছিলেম স্থে,
বিনমণি দরশনে লাজে মনে মরে যাই ।
আসি হে জগতবাসী,
ভালবাস, ভালবাদি!

গীত নং ২।

চারিদিকে হাসি রাশি, এমন স্থদিন নাই।

-\*-

[ রাগিণী ভৈরবী—ভাল পোস্। ]

প্রাণে, সহেনা—সহেনা করে।
জীবন কুস্থনতা কোথা বে আমার।
কোথা সে ত্রিদিত ক্রিতি,
কোথা সে অমন্ত্রী,
ফুরাল স্থপন ধেলা সকলি আঁথার।

এই যে হইল আলো;
কই, কই, কোথা গেল;
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার।
আপনি আকাশ মাজে
কেন সেই বীণা বাজে,
কুধাংশুমণ্ডলে রাজে প্রতিমা তাহার—
ওই দেখ প্রতিমা তাহার।

মূছ মৃছ হাসি হাসি
বিলার অমৃতরাশি,
করুণা-কটাক্ষ-দানে জুড়ার সংসার।
কুটে কুটে চারি পাশে
পল্ম পারিজাত হাসে,
সমীর, সুরভিময় আসে অনিবার—
গ্রিবে গ্রীতে আসে অনিবার।

এ নাল মানস সর,
আহা কি উদারতর,
উদার রূপসী শশী, সকলি উদার !
এখনো হৃদয় কেন
সদাই উদাস যেন,
কি যেন অমূল্য নিধি হারায়েছে তার !

গীত নং ৩।

্রাগিণী ভৈরবী—তাল আডা।

কোথা লুকালে, ত্যেজিয়ে আমারে ! ত্রিভুবন আলো করি এই বে জ্লিতে ছিলে !

বিভূবন আলো কার এই বৈ আগতে ছিলে লুকা'ল তপন শশী, কুরাল প্রাণের হাসি, চিরদিন এ জাবন তিসিরে ডুবালে!

গীত নং ৪।

-\*-

্রাগিণী বিভাস—তাল ঠা ঠুংরি। }

কি হ'ল কি হ'ল হ'ল রে, কি হ'ল আসায়! কেন কেন জিভূবন তিমিয়ে মগন প্রায়!

এলোকেশী কে রূপসী বলেতে হৃদয়ে পশি

দামিনী বজাগি যেন মাতিয়ে বেড়ায়।

উহু, প্রাণের ভিতরে

কেন গো এমন করে

ধর ধর ধর ধর, জীবন ফুরাচ্

গীত নং ৫।

-\*-

্বাগিণী কালাংড়া—তাল থেম্টা। वाला, रथला करत हाँदिन कितरण ; ধরে না হাসিরাশি আননে। বুরু বুরু মুত্র বায় কুন্তল উডিয়ে যায়, ''চাঁদা আর আয় আয়'' চায় গগনে। ধরিয়ে মায়ের গলে. দেখায়ে চাদ, দে মা বলে, কাঁদো কাঁদো আধ আধ বচনে। কাছে কাছে গাছে গাছে কূল সৰ কুটে আছে, করতালি দিয়ে নাচে সঘনে। হেসে হেসে ছলে ছলে, চমো থায় কুলে কুলে,

চুমো খায় ধেয়ে মায়ের বদনে।

গীত নং ৬। ं—≭

্বাগিণী কালাংড়া—তাল থেম্টা।] পাগল করিল রে, ভার আঁখি ছটি! তরকে টলমল নীল নলিন ফুটি! অধ্র থর ধর, ফেটে পছে পয়োধর, নিতম্বে চিকুর খেলিছে লুটি লুটি। লুটিছে অঞ্চল, অনিলে চঞ্চল, মকর-কেতন চরণে লুটোপুটি। দামিনী চমকিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেডার ফাঁকি দিয়ে মেঘেতে ছুটি ছুটি। শয়নে স্থপনে নয়নে নয়নে, ধেয়ে ধরিতে গেলে হাসিয়ে কুটি কুটি।

